

# वीत्रज्यत रेजिराम।

थ्ययम्

প্রথম সংস্করণ।



च्वत्रां**षण्**त-->>>> **गान**।

বীরত্ম-বার্তাগ্রেসে জীধ্বকাধারী সাহা কর্তৃক মুজিত ও প্রকাশিত।

ম্লা ॥ • আট আনা মাত্র।

182. Ac. 810.3

# ৰীরভুম ইতিহাস

### टावम थल।

- ১। পীঠ স্থান সমূহের বর্ণনা।
- ২। বহাত্মা ও সাধকগণের জীবনী।
- ৩। সাধারণ প্রাচীন জমিদার ও উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীগণের বংশাবলীর বিবরণ
- ৪। বর্তমান পীঠের দাধক, তত্তাবধানকারী ও সংস্কারকপণের বিবরণ।

## विजीम थ्छ।

#### वङ्क ।

১। বীরভ্নত রাজগণের নাম অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান রাজ গণের কীর্ত্তি কাহিনী।

### পরিশিষ্ট।

- ১। সাঁওতাল বিদ্রোহ।
- ২। বীরভূমের উৎসবাদি ও মেলার বিবরণ।
- ে। বীরভূমবাসীদিগের প্রকৃতি ও শিকা।
  - ৪। বীরভূমের থানা, চৌকী ও সুল, কলেজ।
  - ৫। বীরভূমের সংবাদ পত্রাদি।
  - ৩। বীরভূমান্তর্গত ত্বরাজপুরের পাহাড় । নদীর বিবরণ।
  - 🖭 ্রাব্দ ভর্মি।



# वीत्रज्यत रेजिराम।

थ्ययम्

প্রথম সংস্করণ।



च्वत्रां**षण्**त-->>>> **गान**।

বীরত্ম-বার্তাগ্রেসে জীধ্বকাধারী সাহা কর্তৃক মুজিত ও প্রকাশিত।

ম্লা ॥ • আট আনা মাত্র।

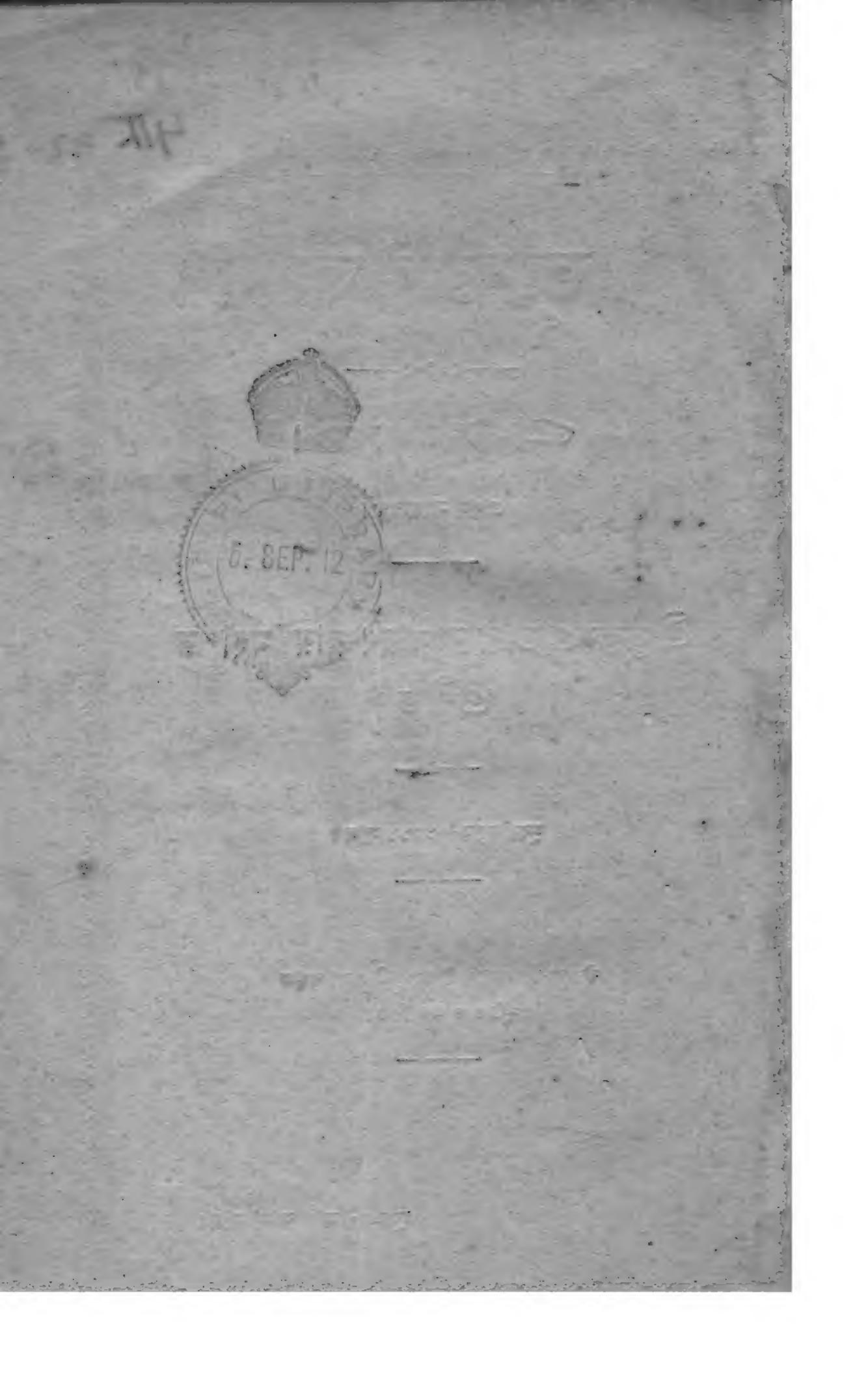

182. Ac. 810.3

# ৰীরভুম ইতিহাস

### टावम थल।

- ১। পীঠ স্থান সমূহের বর্ণনা।
- ২। বহাত্মা ও সাধকগণের জীবনী।
- ৩। সাধারণ প্রাচীন জমিদার ও উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীগণের বংশাবলীর বিবরণ
- ৪। বর্তমান পীঠের দাধক, তত্তাবধানকারী ও সংস্কারকপণের বিবরণ।

## विजीम थ्छ।

#### वङ्क ।

১। বীরভ্নত রাজগণের নাম অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান রাজ গণের কীর্ত্তি কাহিনী।

### পরিশিষ্ট।

- ১। সাঁওতাল বিদ্রোহ।
- ২। বীরভূমের উৎসবাদি ও মেলার বিবরণ।
- ে। বীরভূমবাসীদিগের প্রকৃতি ও শিকা।
  - ৪। বীরভূমের থানা, চৌকী ও সুল, কলেজ।
  - ৫। বীরভূমের সংবাদ পত্রাদি।
  - ৩। বীরভূমান্তর্গত ত্বরাজপুরের পাহাড় । নদীর বিবরণ।
  - 🖭 ্রাব্দ ভর্মি।

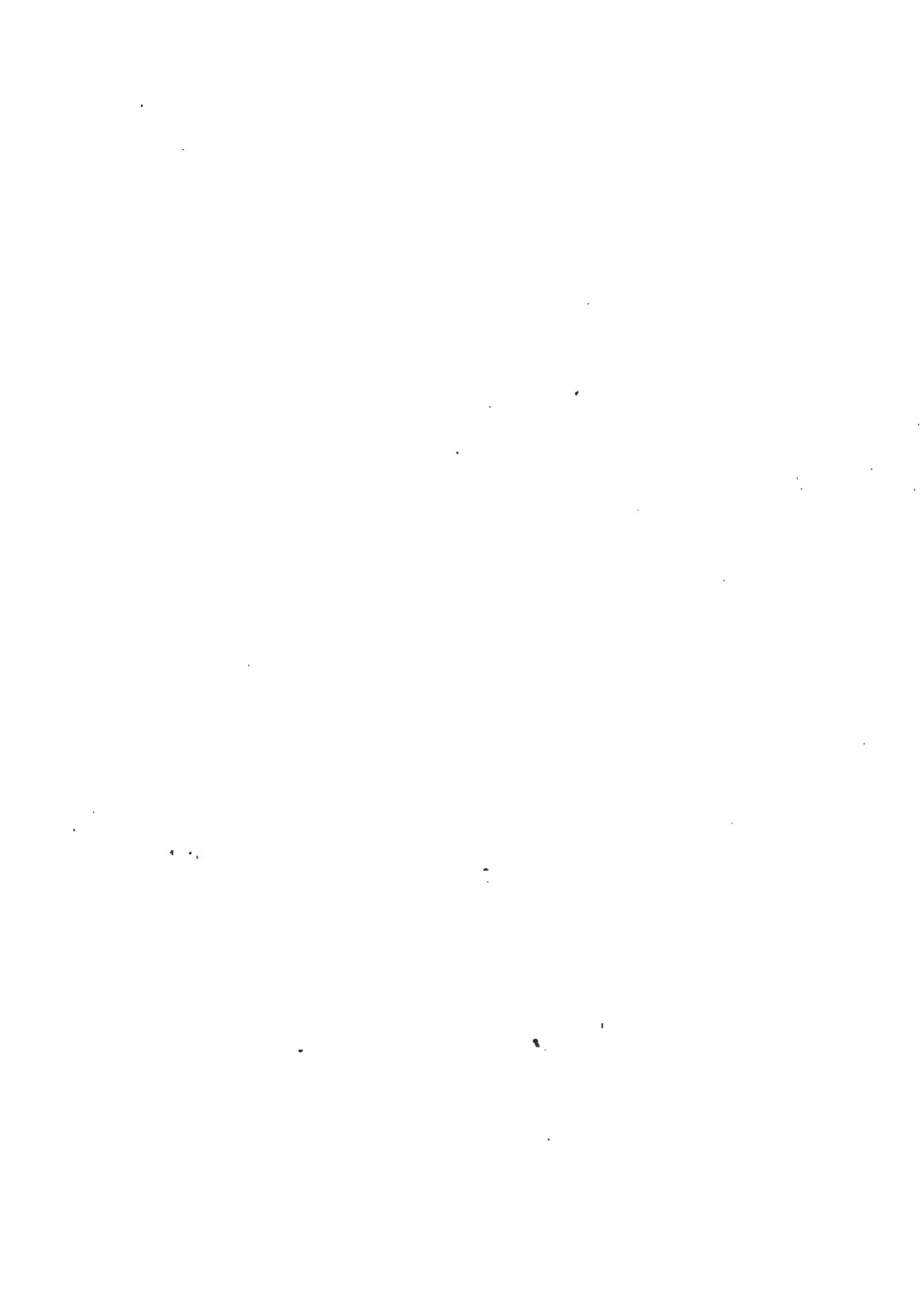

# र्डे गर्भ।

পরম স্কুদরর

শ্রীযুক্ত সভ্যপ্রসঙ্গ নিংহ ব্যানিষ্টার মহোদদের কর-সরোক্ত্রে

শাপনার সততা, সরলতা ও সত্যবাদিতা ওপে বিষুক্ত হইছা মং প্রাণীত বীরভূম ইতিহাস আপনাকে বীরভূমের সম্জ্ঞল রক্ত বিবেচনা করিয়া আপনারই ক্র-ক্সলে সাদরে অর্পণ করিলাম।

> অভিন হান্ত্র শ্রীপ্রভাপ নারামণ রাম্মহাশর।

# ভূগিকা।

বোধ হয় পূর্বকালে এতদেশে বীরাচারি অর্থাৎ পদ্ধি সাধক ও অনেক কণাশিকের বাসস্থান ছিল ও মহাবীর রাজা বীরসিংহের অধিকত স্থান বলিয়া পশ্চিম
ৰঙ্গের সীমান্ত প্রদেশের নাম বীরভূম হয়। বীরভূম পূরাকাল হইতে মহাপ্রসিদ্ধ
স্থান বলিয়া ভারতে বিখ্যাত এবং অনেক কালী মন্দির ও শিবমন্দির প্রভৃতি অদ্যাপিও বর্তমান রহিয়াছে মন্দিরের মধ্যে অনেকই প্রাচীন ও ধ্বংসাবশিষ্ট পরিদৃষ্ট হয়।

মতীত কালে বহুসংখ্যক মহাত্মা এই বীরভূমে বাস করিতেন, যথা রাজা বীর-সিংহ, রুদ্রচরণ রাম ও রুফদেব রাম প্রভৃতি হিন্দুবীর বোদ্ধাগণ, কানুবীর, আলিলকি । মা প্রভৃতি অন্য বোদ্ধাগণ ও বিভাশুক, মেধস, খাব্যাস্থ্য, বিশিষ্ঠ, কনাদ প্রভৃতি মহর্বি-গণ ও বৈজ্ঞনাথ প্রতিষ্ঠাতা বৈজ্ঞতেল, বিরূপাক্ষ, ঘনস্থাম গোত্মামী, জমদেব, চঞ্জীদাস, বিৰুম্বল ঠাকুর, নিত্যানন্দ, পর্ণগোপাল, সাহেবছুলা প্রভৃতি ক্ষণজন্মা বিদ্ধপুরুষণণ ও মহারাজ নন্দকুমার ও রামজীবন প্রভৃতি কীর্তিমান মহাত্মাগণ একদা বীরভূমের মুখেই-ক্ষল করিয়াছিলেন।

বলিতে কি এই সকল মহাত্মাগণ মধ্যে অনেকেই এই বীরভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া জননী জন্মভূমি বীরভূমির মহিমা দিগন্ত পরিষ্যাপ্ত করিয়া বীরভূমিকে সমগ্র ভারতভূমির অগ্রণী করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষগণের অদম্য শক্তি সুন্দর্শনে একদা সমগ্র জগংবাসী পুণ্য প্রস্থ বীরভূমির ভূয়সী প্রশংসা করিতে কৃষ্টিত হন নাই।

সেই পূণ্যভূমি পরম পবিত্র বীরভূমি ইনালীং বিগ্রহণ্ত দেবালয়ের আর শীশ্ভ ; ইহা কি পরিতাপের বিষয় নয় ? অতীতের বিশ্বতি ভূগর্ভ নিহিত বীরভূমের লুগু বজোদারে ফুর্নপরিকর হইয়া প্রাপ্তক্ত মহাত্রাগণের জীবনীসম্বলিত বীরভূমের সত্য ভূত, বর্তমান বিবরণান্তিত সমগ্র বীরভূমির ইতিবৃত্ত, বীরভূম ইতিহাসে প্রকাশ করিলার।

কারণ বহু আরাসে ও বত্নে ও নানা স্থান অনুসন্ধানে ও অন্তান্ত স্থীগণের কতক কতক জীবন বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছি ভৎসমূদ্য অতি সামাত্র ও প্রবাদ ৰাক্য ইত্যাদি ভনিয়া বীরভূমস্থ মহাত্মাগণের বিভূত জীবনী প্রকাশ করিলাম। কাথের বিষয় এই বে পূর্বের্ম বীরভূমত্ব মহাত্মা গভিত ও বিদ্যান ব্যক্তি ব হারা এই
বীরভূমের শীর্ষত্বানীয় ছিলেন তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই অবক্রই সেই অতীত সময়ের
বুডান্ত সম্ভ ঐতিহাসিক ভাবে প্রকাকারে বদি লিপিবদ্ধ করিয়া হাইতেন, তাহা
হইলে তদৰস্থনে আজ অনায়াসে একটী জগদ্বিখ্যাত বীরভূমের ইতিহাস সম্পূর্ণ
ভাবে প্রকাশ করিতে আমার ক্রেশ ও বিড্রুনা ভোগ করিতে হইত না। প্রাচীন
প্রকৃত বিবরণ প্রচুর ভাবে না পাওয়া হেতু আমি কৃষ্টিত ভাবে এই বীরভূম ইতিহাস
প্রকাশিত করিলাম

মূর্ণিকাবাদ, ভাহাপাড়া রাজবাটী, মো: ত্বরাজপুর, বীরভূম।

নিবেদক— শ্রীপ্রভাগ নারারণ রা ।

# रीतज्य थोठीय रेजिराम।



# প্রথম খণ্ড।



## বীরভূদের পীঠহান ৷

শনাদিলিক তারাপুর, চঙীপুর মহাধ্যশান হল — মন্দিরে মহাদেরী তারা মা।
এই স্থানে মহার্থ বলিছ তিন লক্ষ মন্ত্র জ্বপে সিদ্ধ হন। বীরভূমের অবর্গত মলারপুর
টেশনের আহমানিক হ মাইল দক্ষিণে ছারকানদী তীরে এই পরম পবিত্র হল দৃষ্ট হয়।
নাটোরাধিপতি মহারাজ সাধক রামক্ষের প্রদন্ত বারে মায়ের নিত্য নৈমিতিক
স্বোদি স্থানপার হইয়া থাকে। লগাটেখরী বীরভূমের অবর্গত নলহাটী গ্রামের প্রেণনের এক মাইল দ্রে পার্কতীতলা। অত্র স্থলে মহাদেবী ছর্গার ললাট পতিত হইয়া
ছিল বলিয়া দেবীর নাম লগাটেখরী। সাধক্রণ সপ্তাহ কাল এই স্থলে জপ করিলে
সিদ্ধ হন।

মহারাজ দেবী সিংহের বংশধর রাজা উদ্বন্ধ সিংহ মারের সকলে কতক গুলি সম্পত্তি প্রদান করেন। একশে উজ রাজ বংশধর পোরাপ্তা মহারাজ রণজিত সিইছ বাহাত্র নশীপুরের অধীখর, ইনি সেবাদি মথানিয়মে স্থানির্জাহের বিশেষ নিয়ম ও বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন এবং সময় সময় অতিথি সেবাদি পূর্ববং ইইছেছে কি না তংগতি দৃষ্টি রাখেন। সেই জন্মই উজ সেবা নির্কিল্পে স্থসম্পন্ন হইয়া থাকে।

বীরভূমের অন্তর্গত দাইতা নামক গ্রামের প্রান্তে ননিকেশ্বরী মহাপীঠ। সাধক পাঁচ লক্ষ মন্ত্র জপে নিদ্ধ লাভ করিয়া থাকেন। সাঁইতা ষ্টেশনের নিকটই ঐ মন্দির দৃষ্ট হইয়া থাকে। আমোদপুর ষ্টেশনের ছর মাইল ব্যবধানে পূর্বাদিকে লাভপুর প্রাধের সন্মিহিত ক্ষারা একটা মহাপীঠ। এই পীঠ হলে রূপা ও স্থপা নামে তুইটা শিবা আছে। দেশীর ভোগাদির পূর্বে শিবাভোগ হইয়া থাকে এখনও পর্যন্ত সেই শিবা নয়ন গোচর ইয়।

কেউ গ্রামে বেরেশবী। নারুরে বিশালাকী কর্বাং বাক্ষলী দেবী। এই ছানে সহাকবি চণ্ডিদাস সিদ্ধি লাভ করেন। কীর্ণাহারে ভদ্রকালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ক্ষীর প্রামে + বোগাদা। মারের মন্দির আজও মা বর্তমান রহিরাছেন এবং তাঁহার সেবা পুরার জন্ম মূর্নিদাবাদ জেলান্তর্গত ভাহাপাড়ার রাজবংশধর মধ্যে মহান্দাজ দর্পনাবায়ণ রায় বলাধিকারী মহালয় মা বোগান্তার সেবা করে নন্দনপুর মহাল নামক একটী মহাল ঘাহার আয় বার্ষিক আছাই সহস্র টাকা ভন্মধ্যে তাঁহার ইইদেব মানকরের ভটাচার্য্য বংশীয় শিবনাথ ভটাচার্য্য মহাশয়ের প্রথামী বার্ত্ত নম শত টাকা বার্ষিক উক্ত মায়ের সেবার জন্ম অর্পণ করিয়া ইইদেবকে এক্জিকিউটার নিযুক্ত করিয়া বান ; এবং মহারাজাধিরাক্ত বর্জমানাধিপতিও অনেক সম্পত্তি উক্ত মায়ের সেবার জন্ম প্রবিদ্ধা করিয়া ছিলেন। এখনও প্রয়ন্ত সেবার জন্ম প্রাম্বিদ্ধা মাসে সংক্রাক্তি দিনে মহামেলা হইয়া থাকে।

বোলপুরের নিকট বাগাই চণ্ডি। স্থপুরে সুরুক্ষ চণ্ডি, স্কুল কালীতলা, বগলা, দক্ষিণাকালী, কন্ধালীতলা এই গুলি মহাগীঠ।

বোলপুর ষ্টেশনের গ্রায় ৩ মাইল উত্তর-পূর্ব্বকোশে আদিতাপুর গ্রামের পূর্ব দিকে কুপাই নদীর তীরে পরম পবিত্র স্থান।

খারবাসিনী থারকেশরী পূর্কো বীরভূম অন্তর্গত ছিল, ইণানীং গুমকার অধীন সেকেনার নামক গ্রামের সঙ্গিহিত দারকা নদীর তীরে দেবী যদির প্রতিষ্ঠিত; প্রাকৃতিক দুখ্য অতি মনোরম।

বজেশর মহাপীঠ! মা মহিষমর্দিনী রূপে বিরাজিত। ্রই গুপ্ত তীর্থ সাধক গণের সিদ্ধি লাভার্থে আন্ত ফলপ্রন। জ্যুগ্রের জ্যোতিঃ লিঙ্গেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, কুবেরে-শ্বর, ও কালাগ্রি, রুদ্রেশ্বর, এই পাঁচটী অনাদিলিক। পাপহরাকুণ্ড, বৈতরশী, শেতগঙ্গা, অগ্রিকুণ্ড, বরুণকুণ্ড, স্থাকুণ্ড, নৃসিংহকুণ্ড, জীববংসকুণ্ড, সৌভাগাকুণ্ড,

উত্ত ক্ৰীয়গ্ৰাৰ পুৰ্ণেষ্ট বীরসূৰ অন্তর্গত ছিল।

অমৃতকুণ্ড, কারকুণ্ড, এবং ভৈরবকুণ্ড, এই হাদশনী কুণ্ড সর্বাদা স্থানন প্রদান প্র

কলাপেখরী পূর্বে বীরভূমের অন্তর্গত শামরূপার গড়ে ইছাই ঘোষের দ্বারা দ্বাপিত হন। পরে পঞ্চ কোটের রাজা কল্যাণিসিংহকে দেবী কল্যাণেখরী রজনী বোগে স্বপ্লাদেশ করেন যে "আমি তোমার গৃহে গমন করিলাম, ভূমি আমায় তথায় লইয়া স্থাপন কর, আমি তথায় অধিষ্ঠিত রহিব।" এমতে রাজা কল্যাণ উক্ত কল্যাণেখরী দেবীকে বন্ধ পূর্বেক ইছাই ঘোষের অঞ্জাতসারে শ্যামরূপার গড় হইতে লইয়ে বান।

ইছাই ঘোষ বাঁনীতে প্রত্যাগত হইয়া শুনিলেন যে পঞ্চকোটের রাজা দেবীর স্বপ্নাদেশ মত কল্যাণেশ্বরী দেবীকে লইয়া গিরাছেন। এমতে ইছাই ঘোষ তাঁহার মিত্র
নগরের রাজার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন "আমার স্থাপিতা কল্যাণেশ্বরী দেবীকে পঞ্চ
কোটের রাজা কল্যাণ আমার অজ্ঞাতসারে বলপূর্বাক লইয়া গিয়াছেন আপনি সৈত্র
সামন্ত লইয়া আমার এই বিপদে সহায়তা করিলে আমি বিবেচন। করি পথিমধ্যেই
কল্যাণেশ্বরী দেবীকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইব।

এবংবিধ সংবাদে নগর বাজ সৈন্ত সামন্ত ইছাই যোবের সাহাযার্থ প্রেরণ করেন। রাজা ইছাই ঘোষ স্থীয় হিন্দুসৈত্য সামন্ত সহ নগর রাজের প্রেরিত মুসলমান সৈত্য একজিত করিয়া প্রবল বাহিনী লইয়া রাজা কল্যাণকে আক্রমণার্থ পশ্চামান বৈত্য একজিত করিয়া প্রবল বীর রাজ। ইছাই ঘোষ বরাকর নদীর অনতি দূরে পঞ্চকোটার্থিপত্তির সহিত যুদ্ধে প্রবর্গ হইলেন। সেই সময় রাজা কল্যাণ মনে মনে চিন্তা করিলেন 'এই প্রবল পরাক্রান্ত সৈত্য দলের সহিত আমি সহসা যুদ্ধ করিয়া কিরূপে তার লাভ করিতে সমর্থ হইব'। এই সকল চিন্তা করিয়া তিনি দেবীকে সর্থ পূর্মক তাঁহার ধ্যানে নিমন্ত হইলেন। তথন রাজা কল্যাণ আকাশ বাণীতে ভনিতে পাইলেন, মা কল্যাণেশ্বরী তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন 'রাজা কল্যাণ কেন তুমি চিন্তা করিছে ? যথন আমি তোমার অধিকারে আসিয়াছি তথন ভোমার কোন চিন্তা নাই; তুমি নির্ভয়ে যুদ্ধ কর, স্বল্প সৈত্যেই তোমার জন্ম লাভ হইবে।

দেবীর আদেশে পঞ্জোট রাজ সাহলাদে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় দলে

প্রবল বুদ্ধ আরম্ভ হইল, অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর ইছাই ঘোষের সৈতা সমূহ ক্লান্ত ও নিঃশেষিত হইল। তথন রাজা ইছাই ঘোষ পঞ্চকোট রাজাকে বয় বন্ধার্থে আহ্বান করিলেন। ততুত্তরে পঞ্চকোট রাজ বলিলেন "ভাল কথা ভোমাতে আমাতেই বাছ বল পরীকা হইবে। মহাপরাক্রমে উভয় রাজা যুদ্ধে ব্রতী হইলেন বীরাগ্রগণ ইছাই ঘোষ তথন মনে মনে ভাবিলেন আমি কথনও কোন যুদ্ধে পরাভূত হই নাই, আজ কেন আমার এই বিপুল সৈতা, পঞ্চকোট রাজার সামাত্ত সৈত্যের হত্তে পরাভূত ও ক্লান্ত হইল। এ নিশ্চয়ই দেবীর খেলা বা হ'ক আমার জীবন থাকিতে বৃদ্ধে পরাক্ত্ব

এই রূপে কণ কাল যুদ্ধ করিতে করিতে কল্যাণেখরীর অনুকল্পায় পঞ্চকেটি রাজ অসির আঘাতে রাজা ইছাই ঘোষের মৃত্ত ছেদিত করিয়া কেলিলেন। পঞ্চকেটি রাজ সৈত্য বিপুল জয় ধ্বনি সহকারে চীৎকার করিয়া উঠিল 'কম কল্যাণেশ্বনী মায়িকি অয়!'

ভাগে উপস্থিত হইলেন সেই থানে একটা রমণীয় হ্রদ, হ্রদের উপরিস্থিত শৈল শিধর চতুশার্থে নিবিড় জলল তক্ললভিকায় নানা জাভি পূশা ফুটিয়া গন্ধ বিকীরণ করিতেছে। কুমুমে কুমুমে ভ্রমর গুঞ্জন করিতেছে। সেই স্থানের শোভা দেখিয়া শিধর নিন্দিনী জগদমা পরম প্রীতি লাভ করিলেন। সেই থানে অধিষ্ঠান করিতে মনস্থ করিয়া মা ভারী হইলেন। তথন রাজা মায়ের প্রতিমা ভার সহ্য করিতে না পারিয়া রক্ষ মূলে স্থাতল ছায়ায় দেবীকে স্থাপন করিলেন; পরে সৈত্র সামস্ত সহ বাজা কিয়ৎ ক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় যথন দেবীকে উত্তোলন করিতে গেলেন তথন দেবী প্রতিমা এত ভার বোধ হইতে লাগিল যে তিনি একা দেবীকে উত্তোলন করিতে অপারগ হইমা সঙ্গিগণ সহ একত্রে চেষ্টা করিয়াও বিফল মনোর্থ হইলেন।

পঞ্চকোট রাজ মনে মনে চিন্তা করত দেবীর ধ্যানে প্রবৃদ্ধ ইইলে পর আকাশ বাণী শুনিলেন যে এই মনোরম স্থানটিতে থাকিতেই আমার ইছো, এই স্থানেই আমি থাকিলাম, সে জন্ম তুমি দুঃখিত হইও না , আমি তোমার অচলা ভক্তিতে বশীভূত হইলাম, তোমার সর্বন্ধা মঙ্গল হইবে আনিবে। এই প্রকার দেবীর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া রাজা স্বদেশ পঞ্চকোট রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। ইহার কিছুদিন পরে উহার নিকটস্থ চলনবিল অর্থাৎ চলনদহের ঘাটে একদা মা একটা বোড়শ ব্যায়া

ক্সাক্সপে ঐ যাটে বসিয়া হত্তপদাদি প্রাক্ষালন করিতেছেন এমন সময় একজন শৃঙ্খ বশিক ঐ ঘাটে নামিয়া শুলপান করিয়া উঠিলে মা তাহাকে বলিলেন "ওহে শাখারি আমাকে এথানে এক জোড় ভাল শব্ধ পড়াইয়া দিতে পার 🕍 তথন শীখারি তাঁহার দ্ধপলাবশ্যের জ্যোতি দৃষ্টে মনে করিল ইনি সাধারণ ঘরের কন্তা নহেন, কোন উচ্চ বংশীয়া বটেন তথন শাঁথারি বলিল 'মা তুমি ঘাটে বসিয়া শব্ম পরিলে মূল্য কে দিবে 📍 তবে মা ঘরে চল আমি ভোমাকে ভাল শাঁখা পরাইয়া দিব, তথন মা বলিলেন ''বাছা তুমি মূল্য পাইবে, আমাকে এই থানে শাঁথা পড়াইয়া দিতে হইবে।" এবস্প্রকার বাক্য শ্রবণে শীথারি এক জোড় ভাল শব্দ বাহির করিয়া মায়ের হাস্ত পরাইয়া দিতে লাগিল, সে সময় তাহার মনোভাব সাবিক ভারাক্রাপ্ত হওয়ায় সে মনে মনে ভাবিল ইনি প্রকৃত সতা কল্লা, সামাক্সা নহেন; আমি আর শাঁখার মূল্য না লইয়া তাঁহার নিকট মঙ্গল কামনাই প্রার্থনা করিব। এমতে শাখা পরাইয়া দিয়া শাখারি করবোড়ে বলিল মা আমি এ সামাক্ত শাখার মূল্য তোমার স্থায় সতী ক্সার নিকট লইতে ইচ্ছা করি না, তুমি আশীর্কাদ কর আমার মঙ্গল হউক এবং তোমাকে বে ঘাটে শীখা পরাইলাম একথা ভোমার পিতা, মাতা কি স্বামী ভনিলে ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারেন, কারণ ভূমি পূর্ণবয়স্কা যুবতী রমণী ভোমায় ঘাটে মাঠে ৰীথা পরানটা আমার উচিত হয় নাই। একথার উত্তরে মা বলিলেন বাছা একথা তোমার পূর্বে প্রকাশ করা উচিত ছিল এখন আমাকে বথন শাখা পরাইয়াছ তথন हेश ज्ञान थे। कित्व ना, वतः जुमि मृना ना नहेल ज्ञानतकत्रहे मता हहेत्व त्व এক জন যুবতী স্ত্রীলোককে লইয়া শাখারি বিনামূল্যে শাখা পরাইয়া দেয় এবং ভূমি বে ধুবা কি বৃদ্ধ ব্যক্তি ভাহা কি প্রকারে অঞ্মিত হইবে। এমতস্থলে ভোমার মূল্য লওয়াই উচিত লে কথা আমার পিতার জানাই ভাল। আমার স্থান পূজাদি করিয়া ঘটি হইতে বাটী বাইতে গৌণ হইবে; তুমি বরাবর রাস্তা ধরিয়া এই গ্রামের প্রাস্ত ভাগে দেবনাথ দেহরি নামক জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করেন, তিনি আমার পিতা, . তাঁহাকে বাইয়া বল ভোমার কন্সা ঘটে বসিয়া শীখা পরিয়াছেন, সেই শীখার মূল্য শামাকে পাঁচ টাকা দিতে বলিয়াছেন যদি তিনি তাহাতে কোন শ্বাপত্তি করিয়া শাখা না দেখিলে কি প্রকারে পাঁচ টাকা দিব এ প্রস্তাব করেন তথন ভূমি বলিবে ভাল শাঁথার মূল্য তিনি পাঁচ টাকা দিতে বলিয়াছেন, আহ্রিকের ঘরের তাকে হলুদ রং করা নেকডায় বীধা পাঁচ টাকা আছে, ঐ টাকা আমাকে তিনি দিতে বলিয়াছেন,

ছাহা **হইলে আমার পিতা আর কোন আপত্তি করিবেন না ভোমাকে সেই** টাকা, আনিয়া দিবেন কিন্তু ভূমি তাঁহাকে এমন কোন কথা বলিবে না বে পাঁচ টাকার্ শাখা নঙ্ে বাহা আপনার বিবেচনা 📺 দেন, তাহা ইলে তোমাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হুইবে। আমি সম্ভুষ্ট হুইয়া তুমি বৃদ্ধ শাখারি ভোমাকে পাঁচ টাকা দিলাম তুমি ভাহা বাইয়া গ্রহণ করিয়া আপন বাটীতে বাও ভাহা হইলে ভোমার সকল মঙ্গল অবশ্য হইবে; আর বদি এবিষয় কোন কথা উচ্চ বাচ্য কর তবে তোমার নিতান্তই অমঙ্গল ঘটবে। তথন শাঁথাৰি প্ৰাণাম কবিয়া বরাবর দেঘরি ব্রাহ্মণকে অর্থাৎ দেবনাথ দেঘরিকে আসিয়া আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া বলিলে, দেঘরি বলিল আমার কল্লা নাই কি প্রকারে কল্লা এ কথা বলিলেন বুঝিলাম না। তথন শাঁথারি বলিল বদি আপনার বিশাস না হয় তাক খোজ করিলেই প্রমাণ পাইবেন, টাকা দিতেও আপনার কোন বাধা নাই। তথন দেবনাথ বুলিলেন "ভাল কথা, অগ্রে তাক দেখি।" এমতে আহ্নিকের ঘরের ভাকের উপর ঠিক হলুদ রঙ্গে নেকড়ায় পাঁচটী টাকা বাঁধা আছে, তাহা হ'তে লইয়া আন্ধৰ বাহিৰ বাঁটতে আসিয়া বলিলেন "তুমি আমাকে সেই কক্সাকে দেখাইয়া দিলে টাকা দিব। তথন অগত্যা শাঁথারি ও দেঘরি মুই জনেই চন্দন দহের ঘাটে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া শাঁখারিকে তির-স্থার করায় তথন শাঁখারি মায়ের উদ্দেশে বলিল যা কোথা গেলে তোমার পিতা আমাকে অপ্যান করিতে:ছন দেখা দাও। তথন উক্ত দহের মধ্যস্থলে বাম হস্ত উ:ভালন পুর্কি নৃতন শহা সংহত হস্ত দেখা গেলে দেবরি কাঁদিয়া বলিলেন মা ভূমি আমাকে প্রাক্ষাক্রিয়া শাঁখারিকে দর্শন দিয়া হতে শাঁখা পড়িলে, আর আমি ভোমার রূপ দেখিতে পাইলাম লা আমার ছুরদৃষ্ট ভিন্ন ভোর দোব কি মা, ষাহা হউক আমি ভোর প্রবত্ত টাকাই শাখারিকে দিলাম, আর ভোমাকে বংসর বংসর এই সম্ব্রে শাঝারি ও ভীহার বংশধ্রগণ এই স্থানে শাঝা প্রাইদা দিয়া ষাইবে কিয়া তে'মার উদ্দেশে এই ঘাটে দেওয়া হইবে, ভাহার ব্যব্ন আমি ও আমার ব শে বে থাকিরে দেই দিরে। এই বলিয়া দেবরি ব্রাহ্মণ ও শাখানি প্রণাম করিয়া विश्वाय रहे जन। ८महोमेन जक्षनी व्याप्त (प्रविद्युक स्वश्नादिक किलान वि আমি কানীপুর রাজাকে স্বস্ন দিলাম, তুমি কানীপুর রাজবারী বাইয়া তাহার দহিত সাক্ষাং করিয়া দক্ত বলিলেই, তিনি আমার দেবার জন্ত বছ দম্পত্তি তোমাকে সেবাইড নিত্রক করিয়া, আমার সেবা পূজার বিশেষ বলোবস্ত করিয়া দিবেন আর শো মাসে বে নিলে আমি শাখা পরিলাম, সেই মাসে সেই দিনে বৎসর বৎসর আমার মহামেলা হইবে। সেই মেলার দিগদিগন্ত হইতে বহু বাত্রীর সমাগম হইবে; তাহা হইতে তার কংশাবলির সংসার্থাত্রা নির্বাহ হইবে। পঞ্চকোটাধিপতি মহাসাল গৈইবিনারায়ণ সিংহ বাহাহুর শাখাবির মুখে আজোপান্ত প্রবণ করিয়া আনেক সম্পত্তি দান করতঃ সেবার পূর্বাপেকা ভাল বন্দোবন্ত করিয়া দিয়া উক্ত দেবনাথ দেঘরিকে সেবাইত পদে নিযুক্ত করিয়া থান। এক্ষণে উক্ত দেঘরি বংশধর রঘুনাথ দেঘরি ও রোহিণী দেঘরি সেবাইত উল্লেখে সেবাদি নির্বাহ করিতেছেন। মাদ্ব মানের প্রথম দিনে অন্তার্থি সেই স্থানে মহামেলা হইয়া থাকে।

সর্বাদিন দেবী পাঁঠস্থান—পাঁচ ছা ছেশনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে সর্বাদিলা দেবী বিরাদমানা। ইহার মন্দির অভাপিও বর্তমান রহিয়য়াছে। ১লা মাছে এখানে সর্বাদ্দলা দেবীর মেলা হইয়া থাকে।

ম হিব মর্দ্দিনীর পীঠ-- কেন্দুলা, জগরখপুর, লোবা বড়ারী:কালীডলা। অত্ত স্থলে ভৈরব ঘোৰ নামক জনৈক:কায়ন্থ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

সিন্ধুব্র প্রামে বিরূপাক্ষ পীঠ—এই বিরূপাক্ষ পীঠে একটা অনতি বিভ্ত জন্ধল আহে। পূর্বে এই জন্সল বহু ৰিন্তুত ছিল, সেখানে এক জন রাখাল গোচারণ করিতে করিতে দেখিল, একটা বটবুক্ষমূলে জটাজুটধারী গৈরিক বসন পরিহিত্ত সন্ধাসী ধান নিমন্ন রহিয়াছেন। তদর্শনে উক্ত রাখাল অনেকক্ষণ করবোড়ে তৎ-ছানে অপেক্ষা করার পর উক্ত সন্ধাসী চক্ষ্ মিলিত করিয়া সন্থ্যে রাখালকে দেখিয়া বলিলেন "বংস তুমি এখানে এস, আমি একাদনী ব্রন্ত করিয়া উপবাসী রহিয়াছি; বদি তুমি এই জন্সল হইতে কিঞ্চিং ফল সঞ্চয় করিয়া দিতে পার, ভাহা হইলে আমার পারণ হয়। তথন রাখাল বালক বলিল "এখানে স্থেশাছু কোন কল মূল নাই তবে আপনি বে কোন করেলা আদেশ করিবেন ভূতাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখিব।"

তথন সম্যাসী, অঙ্গুল নির্দ্ধেশ করিয়া: বলিলেন "ঐইদেখ, বৃক্ষে স্থান্ধ তাল ' শ্বহিয়াছে ঐ তাল যদি কোন প্রকারে পাড়িয়া দিতে পার, তাহা হইলে আমার আহার হইতে পারে।

রাখাল বালক সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া সন্নিহিত তাল বৃক্ষে আবোহণ করিল ; এবং ক্ষণকাল মধ্যে তাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিল; কিন্তু তাল স্থপক না হওয়ানু } শক্তির না । তথন শাধাল বালক: কাঁদির মুখ্যে টান দিল। স্থাকর্ষণ তেতু তাল
কাঁদি ছাঁদিরা পঢ়িল; কিছ গলেণ্যকে এক বিপদ হইল তারপত্রে এক ভীমক্রলের
ভাক ছিল; জীমকর্লের দল বিরক্তর্তিইয়া সক্রোধে ভন্তন্ত্র করিয়া ভাধানের সর্বাচে
ভান করিতে লাগিল রাধাল ভীমক্রলের দংশনে বড়ই বিরক্তরইল। তাতেও বলা
নাই সেই বৃক্তের উপর কোটরস্থিতঃএক বৃহৎ ফণাধারী দর্শ রাধালকে দংশুন করিয়ার
ভীপক্রম করিল। এক দিকে ভীমকলের দংশন, অপর দিকে নিষধ্রের জীষণ গর্জান।
এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া বড় কঠিন হইল। তথান রাধাল অদীম ধর্মা সহকারে বিষধ্রের ফণা এত জোরে চাপিয়া ধরিল বে ভার আরু ক্ষান্তর করিছে
না। সর্প রাধালের মণিবন্ধ হইতে কুছুই পর্যন্ত বেডিয়া ধরিল। কর্পকে হতমধ্যে
চাপিয়া রাধাল বালক ভীমকলের দুখন সন্ধ করিতে করিতে এক মজের সহায়তার
ভূতকে অবভীণ হইল পরং অনতিবিলক্ষে ভালালইনা স্কার্মনী ক্রান্তিরা ক্ষান্তির
হইল। স্থাসী ভাল পাইয়া প্রীত হইলেন, এবং রাধানের অসীম মর্য্যে ও বৃদ্ধি

ভারণর সঙ্গাসী ঠাকুর আশীর্কাদ করতঃ রাথালকে শ্রমধ্ব সংশ্লাখনে বলিলেন "বংস তৃমি বেরণ নীচকশেই জন্মগ্রহণ কর না কেন, আমি ভোমাকে মন্ত্রান কনিব।, রাথাল বলিল "আমি জাভিতে ব্রাহ্মণ দারিব্রাকশভাগরের গোটারণ করিয়া দিনপাত করি।" ভাহা শুনিয়া সন্থাসী ঠাকুরের চিত্ত জারও ক্রবীভূত হুইল।

বছৰুণ সন্ধাসী ঠাকুর রাখালকে উপদেশ দিয়া নিবিড় কানন মধ্যে কৃইয়া পিয়া সিম্মন্ত্রে ভাহাকে অভিষিক্ত করিলেন। ভারপর কিছুদিন পরে ভূবনেশ্বর লামা রাখাল সঙ্গাসীর উপদেশাস্থলারে শব সাধন করিলেন। পরে ঐ ভূবন বায় নামীর রাখালই "ভাগা" নগবের রাজা হইলেন। ইনিই নবাবের ঘরে সাহাজাদা নাম পাইয়াছিলেন।

একদা বিরূপাক্ষ নামক জনৈক সাধক আশ্বণ লোক কা স্পান্ধ আৰু ইইলোন বে ভ্রতনিশ্ব নামা রাখাল একশে কোন সন্ত্রাসীর নিকট সিদ্ধ মন্ত্র প্রাপ্ত ইইয়া নিক্লি লাভ করতঃ বাজা উপাধি প্রাপ্ত হওয়ার পর সাহাজালা নামে অভিহিত ইইয়াছে।

ত্যতে বিজগাক একদিবদ নাহজাদা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিলেন মহারাজ! জাগনি যে যিত পুরুষের নিকট দেবীসত্র পাইয়া সিদ্ধিলাভ করিছা ছেন ভাই শ্রবণ করিয়া আমি আসিয়াছি। আপানি অমুগ্রহ করিয়া সেই দেবীকে একবার আমাকে দর্শন করান; কারণ আমি বছদিন হইতে রোগাবলম্বন পূর্বক দেবী উপাসনায় প্রবৃত্ত আছি; িত্ত আমার হুর্ভাগ্যক্রমে এপগ্যস্ত দেবী দর্শন লাভ ঘটিল না। এক্ষণে আপনি সাধক শ্রেষ্ঠ আপনাকে উপলক্ষ করিয়াও বদি আমার ভাগ্যে দেবী দর্শন ঘটে তাহা ইইলেও আমি নিজ জীবন সার্থক মনে করিব।

দালা বিরুপাক্ষের নিকট এইরপে জত ইইয়া সহাস্তবদনে বলিলেন ''হে ব্রাহ্মণ আপনি তাপসপ্রেষ্ঠ তবে আমাকে বে অনুরোগ করিতেছেন তাহা আপনার কুণা ভিন্ন আর কিছুই নয়। ভালই আপনার সজোষের জন্ত আমি কল্যই প্রাত্তকত্যাদি সমাপনাজে দেরী আরাধনায় নিযুক্ত থাকিব; সে সমন্ত আপনি উপন্থিত ইইবেন আমি সাধ্যমত আপনাকে দেবীবদর্শন দিবার জন্ত চেই। করিব তাহাতে বা আকেশ ইয়, স্কর্ণে শুনিবেন।

এমতে পর্যাদিবস বাজার নির্দিষ্ট সময়ে বিরূপক বোজসমীপে উপস্থিত হইলে রাজা অনেকক্ষণ দেবীর গ্রানে নিমগ্ন থাকিয়া দেখিলেন কিছুতেই দেবীর ভঙাগ্যন হইল না। তথ্ন বিরূপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া রাজা কহিলেন "আমি বৃত সময় দেবী আর্থাধনায় নিযুক্ত হইয়া গত করিলাম অন্তান্ত দিন এত সময় লাগে না, অল্ল সময়ে দেবীর দর্শন হয়, আজ আচ্চর্যোর কথা এত বিলক্ষেও দেবীর দর্শন পাইলাম না। তবে আপনি আরও কিছুক্ষণ অপেকা কর্মন আমি আর একবার চেষ্টা করিয়ী দেখি।

এই বলিয়াই রাজা পুনধ ্যানে নিযুক্ত হইলেন, এবং পরে দৈববাণী হইল "শক্তি মন্ত্র সাথক বিদ্ধপাক তোমার আত্মিক ধরের ছারে অবস্থান করা হেতৃ আমি তাঁহাকে উল্লেখনও উপেকা করিয়া তোমায় দর্শন দিতে পারিতেছি না।"

তথন বাজা বলিলেন "হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! শুনিলেন দেবীর আদেশ কি ইইল ? অতএব আপনি দরজা ছাড়িয়া স্থানাস্থরে অপেন্ধা করুন, আমি আপনার বক্তব্য তাঁহাকে জিফাসা, করি কিয়া আপনি নিজ বক্তব্য তাঁকে জিজাসা করুন।"

এমতে বিরপাক দার ত্যাগ করিয়া অন্তত্ত অবস্থান করিলেন, তথন রাজার উপাশ্ত দেবী রাজাকে দর্শন দিলেন; র'জা বলিলেন 'হে বিরপাক আপনার হক্তব্য দেবীকে জিজাসা করুল।"

ভখন করবোড়ে বিরাপাক ধ্যানস্থ ইইয়া জানিলেন বে বাহাকে রাজা দেবী

মনে করিতেছেন তিনি দেবী নহেন, নায়িকা" ইহা ব্যিয়া তিনি নায়িকার নিকট প্রার্থনা করিলেন "হে নায়িকা দেবী তুমি দেবীর নিকটছ স্থিশক্তি, ভোষার্থ নিকট আমি এই প্রার্থী, আমি এ বাবং দেবীর উপাসনা করিয়া মান্তের সাক্ষাংলাভে কেন বঞ্চিত হইয়া আছি ভাহা আপনি মান্তের স্থানে জানাইল এ দাস কুতার্থ হইবে।

তথন নায়িকা বলিলেন "ইহার সহস্তব আমি সপ্তাহ মধ্যে দিব। নায়িকা ইহা বলিয়াই অন্তৰ্ভিত হইলেন; এবং রাজা সাধনাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বিদ্ধ-পাক্ষকে সংখাধন করিয়া কহিলেন "হে বিপ্রপ্রধান দেবীর আদেশ তো অনিলেন" তথন বিদ্ধপাক্ষ ঈষ্ণহাক্ত করতঃ বলিলেন "আপনি বাহাকে দেবী মনে করিতেছেন, তিনি প্রমারাধ্যা দেবী নহেন দেবীর সবি নায়িকা; আমি ইহাকে চাহি না আমি ক্যানায়া ব্রহ্মময়ীর প্রার্থী।

তথন রাজা তাঁহার এইরূপ বাক্যপ্রবণে ঘূর্ণিত লোহিত চকু বিক্ষারিত করিয়া
বলিলেন "তুমি ব্রাক্ষণ না হইলে ভোমাকে বিনাশ করাই আমার কর্ত্তর ছিল;
তবে তুমি ব্রাক্ষণ নস্তান; সেই জন্তই ভোমায় মুক্তি দিলাম। বিনি আমার আরাধ্যা
তিনি দেবী হউন বা নাই হউন শে বিচার ভোমার সহিত করিতে চাহি না আমি
তাঁহাতেই দেবীলাভে সক্ষম হইব।" ইহা জব নিশ্চর জানিও। তথন বিরূপাক্ষ
তথা হইতে নানা পীঠ পর্যাইনান্তে নায়িকার নিক্ষিত্ত দিলে রাজবাটী সন্নিক্তম্ব একটী
বিষয়ক্ষম্লে ধ্যানম্থ হইয়া নায়িকা দেবীকে শ্বরণ করিবামাত্র নায়িকা দেবী উপ্পত্তিত
হইয়া বিরূপাক্ষকে বলিলেন "মা এই আদেশ করিলেন বে তোমার মন্ত্র বিশ্বন্ধ
করিয়া ধরায় তিনি বিষপত্রে এই দেখ মন্ত্র লিখিয়া দিয়াছেন, এই নাও দেই বিধ্ব
পত্র" এই বলিয়া সেই বিষপত্র নায়িকা দেবী বিরূপাক্ষ ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিলেন।

বিরূপাক সেই বিশ্বপত্র লিখিত মন্ত্র পাঠাতে পদদলিত করিয়া সক্রোধে নায়িকাকে বলিলেন "মাকে বলিও আমান গুরুদত মন্ত্র শুদ্ধ গুরুদ সিন্ধ ভিনি দেখি ।"

ত্তংপরাবি নাশাক পুনরায় সেই বিবর্কস্ল ধানস্থ ইইলে সমস্ত দিবস গত হইয়া বজনী ঘোর নিশাকালে দ্বৌ আ্যাশক্তি তংবিবস্ল আবহু তা হইয়া দৈব বাণী হারা বলিলেন "হে সাধকশ্রের সন্থান ভোমার লচনা গুরুভঞ্জিতে আমি সমুষ্ট হইয়া আৰু ভোমাকে দর্শন দিতে উপস্থিত হইয়াছি, তুমি নয়নোঝিলন করত আমার অরপ দর্শন কর।"

তথন বিরূপাক্ষ অবনত মন্তকে মাতৃচরণে পত্তিত হইয়া সাঞ্চনয়নে গ্রন্থক চিত্তে মায়ের সেই দক্ষিণা কালিকার স্তব করিলেন। মার্ক্তবে সম্ভূত্ত হইয়া জিল্লাসা করিলেন ''কি বর ভূমি চাও।"

তথন বিক্রপাক্ষ করবোড়ে প্রার্থনা করিলেন 'তুমি বেষন মা বিনাপরাধে এ বাবং কাল দর্শন দাও নাই সেট জন্মই আমি এই বর প্রার্থী বে, বে কোন পীঠে আমি তোমার উপাসনাতে রত হইন, আমার এট সিদ্ধাসন প্রস্তরশানি সেই পীঠে বহন করিয়া দিতে হইবে। দেবী "তথান্ত" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

### নামুর প্রামের চঞ্জীদাস

পূর্বকালে নার ব গ্রামে সকলেই প্রায় অধিকা শ ব্যক্তিই শক্তিসাধক ছিলেন।
কেবল চ গ্রীদাস ক্ষণেবায় বত ছিলেন। এই হেতু গ্রামের শক্তি সাধকণণ জীহাকে
আপিন দলভ্ক করিবার জন্ত বিশেষ চেল করা সংস্তে চ গ্রীদাস জীহাকের দলভ্ক
না হইয়া ক্ষণেবায়।বত ছিলেন।

এমতে গ্রামস্থ জন সাধারণ তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিলেন।

একদা রজনীবোগে চণ্ডাদাস স্বথ্নে দেখিলেন যে " বামুলী দেবী জীহার শিরোদেশে আসিয়া বলিভেছেন "হে চণ্ডাদাস ভোমার অন্তরে শাক্ত বৈক্যরে বিজিক্স ভাব অন্তাৰ্থি বর্ত্তমান এমতে কুমি কিছুতেই সেই রাধাশক্তি উপাসক ক্ষুক্তর দর্শন পাইবে না। সেই অক্স ভোমায় উপদেশ দিভেছি শুন, যে রাধাশক্তি সেই আমি বামুলী দেবী একই শক্তি বিশেষ। তুমি অক্স ভাব ভ্যাগ করিয়া শিবশক্তি ও রাধাক্ষ একই বস্তু মান করিয়া অ'ম'র দীক্ষামন্ত্র গ্রাহশ কর। আমার শিব্দবি বিদ্যানি, ভাহাকেই তুমি স্বীয় শক্তি কণে গ্রাহশ করিয়া আমার অক্তর্না কর। ভাহা হইলে তুমি কৃষ্ণপদ অভি সত্বরে প্রাপ্ত হইবে।"

স্মান্তে চণ্ডীদ!দ অত্যন্ত বিস্মানিই হইলেন। প্রদিন প্রভাতেই রাম্মণিকে বিরুদ্ধে ডাকিয়া দেবার আদেশ সমন্ত বলিলেন। তথন রাম্মণি তাঁহার প্রান্তাবে মশাতা হইয়া বলিলেন ''চ টীপাস, আমি পূর্বে হইতেই শিবশক্তির প্রেম মধ্য বহিয়াছি, বিশ্ব উপায়ক্ত শক্তি দাধক ভৈৱৰ বাভিৱেকে হুগল উপাসনায় সম্পূর্তা লাভ করিতে পারি নাই। বখন সংযেব একপ আমেশ ভোমার প্রতি ইইরাছে তখন ভোমাকেই আমি প্রকৃত ভৈরৰ পূক্ষভাবে গ্রহণ করিলাম অন্ত হইতে তুমি আমি এক হইয়া উপাত্ত পদে জীবন শেষ করিব।"

এমতে চণ্ডীদাস দেবী কর্ত্তক বে মন্ত্র পাইগাছিলেন তাহাতেই রামমণিকে
দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকেই পক্তিরূপে গ্রহণ করিলেন এব উভারে একচিত্ত ও একমন
হইয়া সেই পরম শিব শক্তির উপাদনায় রত হইয়া চণ্ডীদাস সিদ্ধিলাভ করেন।

চণ্ডীদাস র'সম্পি ধোপানীর সহিত বাম্ননী দেবীর যদিরে জ্বপ তপাদি করার গ্রামস্থ সকলেই চণ্ডীদাসের প্রতি অভিশয় রুষ্ট হইয়া চণ্ডীদাসকে বাম্ননী দেবীর পুজক পদ হইতে পদচ্যত করিলেন; এব রামম্পিরও দেবীর প্রাসাদ পাওয়া বন্ধ হইল।

তেই সময়ে চণ্ডীদাস এক দিন পীড়ার ভাগ করিয়া একটা পর্ণকৃতিরে শয়ন করিয়া রহিলেন; দিনগণি অস্তগমন পর্যন্ত গ্রামের ক্ষেত্র ওঁহোকে কোন কথা জিড়া। করিল না বা এক গড়ুষ জল দিয়াও সাহাব্য করিল না। ব্রাইরপে তৃতীয় দিবদে গ্রামে গুলুব উটল চণ্ডীদাসের মৃত্যু ইইয়াছে।

গ্রামের লোকে তথন চণ্ডীদাসের শব সংকারার্থ শ্বাশানে লইয়া গোল। চিতা
সজ্জিত হইল, চিতায় চণ্ডীদাসের দেহ ছোপিত হইল চিতায় জ্বামিনবোগ হইবে এমন
সময় বাসমণি দেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিরহোয়াদিনী রাধিকার স্থায়
রাম্মণি উচ্চকণ্ঠ বলিয়া উটলেন "হা প্রাণেশ তুমি এ দাসীকে ত্যাপ করিয়া
কোখায় চলিলে? তে'স'র সেই বদন চন্দ্র না দেখিয়া আমার হিয়ায় আর দৈগ্য
ধরিতেছে না হদয় দ টিয়া বাইতেছে" এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ বাক্যে স্থানভূমি
কাপিয়া উটলে। চীংকার ধ্বনির সঙ্গে সন্দেই চিতার উপর চণ্ডীদাসের দেহ বেন
চঞ্চল হইল এবং ক্ষণ পরে নিল্লোখিতের স্থায় চণ্ডীদাস চিতান্ত্রন হইতে লক্ষ্মপ্রানে
রামমণির স্থানিত্ব হথৈও তাহাকে কোডে বেইন করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন
রামমণির স্থানিত্ব তাহার সহিত নৃত্যৈ বোগ দিল এবং চণ্ডীদাস এই সময় রাম্মণিক বলিলেন "এস্থান আর আমাদের থাকার যোগ্য নহে, চল আমরা বৃন্ধাবন
যাত্রা করি।"

বামমণি উহিব এই প্রস্তাবে সম্মতা হইরা উভয়েই। দেহত্যাগে স্মাধি শাভ ক্রিলেন।

ইহার মধ্যে আরও অনেকগুলি প্রবাদবাক্য প্রচলিত আছে বে একবার চঙী দাসের পরমাজীয়গণ তাঁহাকে বুজকি নীর ব টা হইতে বলপূর্কক গৃহে আনেন। তথন চণ্ডীদাস দিন বাত্রিই রামমণির বাটাতেই থাকিতেন। বাড়ীতে আনিয়া চণ্ডীদাসের আজীয়গণ তাঁহাকে হজাতিভূক্ত করিয়া লইবার ব্যবস্থা করেন। ওমতে ব্রাহ্মণ ডোজনের আয়োজন হইল, চণ্ডীদাস সেইদিন বাজণ মণ্ডলীর আহারের পরিবেটা হইয়া অন্নের থালা হাতে লইয়া বাজ্মগগণকে অন্ন পরিবেশন করিতেছেন; এমন সমন্ন রামমণি শুনিলেন চণ্ডীদাস "জাতিতে উঠিতেছেন," অমনি তিনি কাগছের মোট মাথার লইয়া চণ্ডীদাসের বাটি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চণ্ডীদাসের হাতের অন্নের থালা সহসা সন্মুখে ব্রাহ্মণ ভোজন স্থানে অভিমানিনী রামমণি চণ্ডীদাসকে দেখিয়াই বলিলেন "কিরে চণ্ডী ভূই নাকি জেতে উঠ্ছিস, কাট্য" তথন খেন বাম মণির আরও ছুইটা বাছাপরিদ্ধি ইইল। ইনি বেন সেই নবীন বাছন্তর হারা চণ্ডীদাসের প্রতোম্থ ভাতেরাথালা ধরিলেন; চণ্ডীদাসও ভাতের থালা ছাঙিয়া সম্বেহে রামমণিকে আলিলন করিলেন। তদনন্তর উদ্বেহি আন্ত পদে সে স্থান হইতে প্রস্থান পরিচয় করিলেন!

পরে তাঁহার আত্মীয়েরা আর তাঁহাকে আভিক্রেশানিতে চেইা করেন নাই বা পরে তাহাদিগকে আর গ্রামে দেখিতে পান নাই।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি সম সাম্যাক; কারণ বিশ্বাপতি একবার চণ্ডীদাসকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের সহিত বিশ্বাপতির সৌহার্দ্য খুবই ইইয়াছিল। তণ্ডাদাস পূর্বরাগ প্রেমবৈচিত্র থণ্ডিতা এবং ভাবসন্মিলন বর্ণনে অসামান্ত কবিবের দিয়াছেন।

## 🥒 নিত্যানন্দ প্রভূ ও পদকন্তা আনদাদের বিবরণ।

বীরভূম জেলার অন্তর্গত এক চক্রা গ্রামে মহাত্মা নিত্যানল প্রভূর আবির্ভাব। এই এক চক্রা গ্রাম ইষ্ট ইন্ডিয়ান বেলপথে লূপ লাইনের মলারপুর ষ্টেশনের নিকট-বর্ত্তী, এই এক চক্রা গ্রামে ছুই কি আড়াই জোল পশ্চিমে ক্লাদ্যা গ্রাম, ঐ কাদ্যা গ্রামের মঙ্গল ত্রান্ধণ বংশ এঅঞ্চলে বিখ্যাত জ্ঞানদাশ উক্ত মঙ্গল বর্ণেই জন্মগ্রহণ

করেন সেই হান্ত কেছ কেছ তাঁহাকে মহল ঠাকুর ও কেছ কেছবা প্রীমহল ও কেছবা তাঁহাকে মানন মহল বলিয়া সংখাদন করিত। "ভক্তি রন্ধাহর গ্রান্থে জ্ঞানদাসের পরিচয় এই ভাবই প্রাপ্ত হওয়া বায়।" ১৫২৯ কি ১৫৩০ খুষ্ঠান্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন নিত্যানন্দ প্রভূর পত্নী জাত্রবী দেবীর নিকট ইহঁার দীকা। কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানিদাসের একটি প্রাচীন মঠ বিশ্বমান রহিয়াছে প্রতি বংসর পৌষ পূর্ণিমায় জ্ঞায় মহামহোৎসব ও মেলা হইয়া থাকে জ্ঞাপিও ঐ মেলার দিন বহু বৈশ্বব ও জ্ঞাতিথিগণের স্মাগ্ম হইয়া থাকে।

# জ्युद्रिव (गास्त्रामी।

জন্মন সবদে শাস্ত্র প্রবাদ বাব্দ্যে প্রকাশ বে পূর্বজন্ম জন্মদের মূচুকুন রাজা ছিলেন। এজন্ম উনি জন্মদের রূপে বিখ্যাত। তাঁহার পত্নী পদ্মাবতী, তিনি পূর্বজন্ম মূচুকুন রাজার প্রধানা মহিবী ছিলেন। এজন্ম পারাবতী নামে অভিহিত ও জারাথ কেন্ত্র অর্থাং পূরীধামে হরিদান পাণ্ডার কন্তারূপে জন্মগ্রহণ করেন। হরিদান ঐ কন্তা জ্যাইবার পরেই প্রতিজ্ঞা করেন "এই সর্বাজ্বন্দরী কন্তা আমি জগরাথ প্রজ্বে অর্পণ করিব।"

কিন্ত ক্রমে বখন কলা বয়ন্থ। হইল তখন পাঞা সাতিশন্ন চিন্তিত মনে এক দিবদ প্রীধামে জগনাথ প্রভূব নিকট সকরণ ভাষে প্রাথনা করিলেন হে শন্তো আমি এ সর্বাহনকণা কলার উপায়ুক্ত পাতি কোন্ স্থানে আন্তবণ কৈরিব ? আমার ভোমার কার্য্যেই সমস্ত দিন কোশা হয় কাশমাত্রও অবদর নাই; হে প্রভো তুমিই দ্যা করিয়া আমার কলাকে গ্রহণ কর নচেং এদাদের আর উপায়ান্তর নাই।"

পেই দিবৰ রজনীয়োগে জগন্ত প্রান্থ প্রান্থ পাণ্ডার শিরোভাবে উপস্থিত হইয়া অপ্রে দেখা দিয়া বলিপেন ''হে পর্য সাধক হরিদাস, ভোমার ক্তাকে স্থামার শাস্থা করিবার ইন্ছা করিয়াছ, ভালই তুমি ৰীরভূমের অন্তর্গত কেন্দুনী গ্রামের শাস্ত্রের গোলালী নামক আমার পরমভক্তকে কন্তা প্রদান কর, জাঁকে কন্তা অর্পণ করিলেই আমাকে কন্তা অর্পণ করা হইবে। কারণ জাঁহাতে ও আমাতে কোন প্রভেদ নাই সে আমার পরম ভক্ত।"

এইরপ স্থাদেশের পর হরিদাস পাণ্ডা স্বীয় কন্তা সমভিবাহারে তরদেব পোর্থামীর অমুসন্ধানে কেল্লী গ্রামে উপস্থিত হইয়া,গ্রামন্থ ব্যক্তিকে জিল্লাসা করিলেন "এখানে জয়দেব গোস্বামী নামে কোন ব্যক্তি আছেন কি" তথন অনেকে চিন্তা করিয়া বলিল "ঠাকুর এখানে জয়দেব গোস্বামী বলিয়া কেহ নাই, তবে জয়া খেলা নামে এক ব্যক্তি অজয় তটে শাশানে আছেন; কিন্তু সে স্থানে আপনার স্থায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাওয়া বড়ই চুকর তাহার বে তিন্টী শবভক্ষক কুকুর আছে সর্ব্বদাই ভাহার নিকটে তাহারা শয়ন করিয়া থাকে। কোন অপরিচিত লোক তথার উপস্থিত কলৈই কামড়াইতে আসে। এবিষয়ে সাবধান হইয়া তাহার অমুসন্ধান কুলেন।"

তথন পাতা ঠাকুর মনে মনে চিন্তা করিলেন "বে বংন জগন্নাথ দেব স্বপ্নাদেশ দিয়াদে তথন অবশ্যই শাশানবাদী জয়দেব গোস্বামী হইজে পারেন। যা হউক
শামার কোমলান্দী সূথ স্বচ্ছল পালিতা কন্ত্যা দেই শাশানবাদীকে কেমন করিয়া
শর্পণ করি। কেমন করিয়া ফল ম্লাহারে সেই স্থপালিতা কন্তা কঠোর সন্মাদ
ধর্মাবলম্বনে সন্মাদিনী হইবে ? হাই হউক দে ভাবনায় আমার দরকার নাই প্রভূ
নে আন্দেশ আমাকে দিয়াছেন, আমাকে তাহাই পালন করিতে হইবে।" এই স্বদূহ
সকল আটিয়া হরিদাস পাণ্ডা স্বীয় কন্তার সহিত শাশানে জয়দেব উদ্দেশে গমন
করিলেন। তথন পাণ্ডাকে দেখিয়া ত্রিকালক্ত ক্ষাদেব বোগী ধ্যানন্ত হইয়া সমত
লানিলেন ও প্রভূব প্রেরিত পাণ্ডাকে বিশেষ সন্মানের সহিত বনাইলেন ও ক্রিক্রাদিন
লেন "আপনি কি কন্ত এখানে আসিয়াছেন ? তাহা আমাকে জানাইয়া আমার
ক্ষেত্ত্বল নিবারণ ক্রেক্রন।

পাঙা বলিলেন "আমি জগরাধ ধামের প্রভ্র পাঙা, আমার এই প্রহা কল্পী কল্পা প্রভূকে দিব মনন করিয়া সকল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রভূ রজনীবোগে বলাদেশে আপনাকে কল্পা সমর্পণ করিতে বলেন। তাঁহার সেই আদেশামুসাহর আমার এই কল্পা সমভিব্যাহারে আপনার নিকট উপস্থিত হইরাছি আমার এই সর্পন্দিশাবিতা কল্পাকে আহণ করিছেই হইবে। ততুত্তরে জন্মেব বলিলেন "আমার সঙ্কল্প এই বে কখনও আমি রমণীর ছাগাঁও স্পর্শ করিব না এমতাবস্থায় কিরূপে কন্সার পাণিগ্রহণ করিতে পারি।"

তথন পাণ্ডা বলিলেন "প্রভূর আক্রা হইলে কোন কার্য্যের বাধা হইছে পারে না এমতস্থলে আণনার কন্তাগ্রহণে কোন আপত্তি নাই, কারণ আপনি শাস্ত্রজ্ঞ ও প্রভূর পরম ভক্ত।"

তথন জয়দেব গোস্থামী মনে মনে চিন্তা করিয়া ৰলিলেন "আমি প্রভূর আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাজ্মখ নহি, কিন্তু আপনার এই স্থুখ সেব্যা কন্তা আমার সঙ্গে থাকিয়া ভাষাদি লেপন স্বারায় ফল মূল আহার করতঃ অতি কষ্টে দিনবাপন করিতে পারিবেন কি ?

হরিদাস পাণ্ডা জয়দেবকে শুদ্ধ কলেবর জানিয়া পদাব বিবাহ দিবার বোগ্যস পাত্র বিবেচনায় তাঁহার করে পদ্মাবতীকে অর্পণ করিলেন।

ভয়দেব ধানে জানিলেন "ইনিই আমার চিরসঙ্গিনী" তথ্ন জাননচিত্তে পদাবতীকে গ্রহণ করিলেন।

কেল্লী গ্রামে জন্মদৰ বাস করিয়া প্রভাহ কাটোয়ার গন্ধানানে গ্রমন করিতেন, একদা তাঁহার শরীর অন্তন্ত হইলে, তিনি বর্ণই চিন্তিত হইলেন, এবং গন্ধামাতার ধ্যানে প্রবৃত্ত হইলে আকাশবানী হইল যে বাছা, তৃমি আমার পরম ভক্ত,
আর তোমাকে কন্ত শ্রীকার করিয়া কাটোয়ায় গন্ধানানে বাইতে হইবে না তৃমি যত
দিন কেল্লী গ্রামে থাকিবে, আমি প্রতাহ এই অজয় নদীতে যথন উজান বহিবে
তথন জানিবে আমি আসিয়াছি; তোমার ম্মাদি পূজা পাঠ শেষ হইলে আমি যথা
স্থানে গ্রমন করিব। মায়ের এই বাক্যে জয়দেব করবোড়ে বলিলেন "মাতঃ! বদি
কপা করিয়া প্রত্যহ দর্শন দিবে ইহা আমার পরম ভাগ্য, কিন্ত মা তৃমি যথন এতই
অন্ত্রহ করিলে, তথন আমার এই শেষ প্রার্থনাটী পূরণ করিতে কুন্তিত হইবে না মা
আমার অন্তে বংসরান্তে একবার তুমি যে কোন সময় এই অজয় নদীতে আসিয়া
অত্তহ পাপী তাপীগণকে উজার করিবে ইহা স্বীকার করিলে অধ্য সন্থান হতার্থ
হইবে। তথন গন্ধাদেবী "তথান্ত্র" বলিয়া এই আনদেশ করিলেন বে বংসরান্তে পৌর
সংক্রান্তি দিনে আমি অজয় নদীতে স্থাগ্যন পূর্বক গ্রেছান পবিত্র করিব; সেই

সময়ে অজ্যের জলবালি বৃদ্ধি পাইবে ও উজান বহিবে; এমতে এখন উক্ত দিনে
কেন্দুলী গ্রামে মহামেলা হইয়া থাকে। তদনন্তর কিয়ন্দিবস পদ্মাবতী সহ কেন্দুলী
গ্রামে থাকিয়া জন্মদেব গোম্বামী রাধারুক্ত লীলার গীতিগ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ
করেন। প্রতাহ তাঁহার মান আহ্নিক জগাদি কার্য্য শেষ করিয়া এক চিত্তে রুক্ষ
প্রেমলীলা পদ সকল বে সময় রচনা করিয়া তদনাত চিত্তে বখন সেই পদাবলী আর্ত্তি
করিতেন, সেই সময় তৎস্থানীয় কদক্ষ মূলে থাকিয়া ভগবান ঐ সকল পদাবলী শ্রবণ
করিতেন; পরে জন্মদেব অভ্যমনন্ত হইলেই তাহার কিয়দংশ করিয়া প্রত্যহ অগহরণ
করিতে থাকেন এবং সেই সকল পদাংশ জগন্নাথ ধামে তাঁহার ভক্ত গারক পাতাকে
প্রস্মাদেশ প্রদান করত বলিলেন "এই সকল পদমালা আমার কীর্ত্তন করিলে আমি
পরম সান্তোষ লাভ করিব। এইরূপে প্রত্যহ জন্মদেব রুত রাধার্ক্ষ বিলাস পদাবলী
সকল ক্রমে কিছু কিছু কেন্দুলী হইতে সংগ্রহ পূর্ব্বক, প্রভূ তাঁহার প্রিয় পাতা
গায়কককে দিতে থাকেন; এমতে তলগন্নাথ পুরী ধামে ঐ সংগৃহীত পদাবলী ক্রমে
একথানি সুরুহৎ রাধার্ক্ষ লীলার পদাবলী গ্রন্থ হইয়া উঠিল।

এদিকে এক দিবস স্নান আহিকের পর বে সময় জয়দেব পদাবলী সকল রচনা করিতে ছিলেন; সেই সময় তাহার মনোমধ্যে উদয় হয় বে মহাশক্তির প্রাধান্ত ও পূর্ণ রস রচনা করিতে হইলে শ্রমতীর মানভঞ্জন হেতু ভগবান্কে তাঁহার পদ মতকে ধারণ না করাইলে পূর্ণরদের পরিস্টু ইয় না, কিছ্ক তাহা আমি কি প্রকারে বহতে লিখিব, এই প্রকার নানা চিন্তা মনোমধ্যে করিয়া পদাংশ শেষ করিতে বাকী রাহ্মি জয়দেব একদা গলামানে গমন করিলে, ভগবান্ জয়দেবের রূপ ধারণ করত কিয়ংশপ পরে জয়দেব কুটারে উপস্থিত ইইয়াই পদ্মাবতীকে বলিলেন, আমার কে গীত রচনা গ্রন্থখানি রাখিয়া এই মাত্র স্নান হেতু গমন করিয়াছিলাম কিন্তু কিয়দংশ পর বাইমাই আমি বে জুংশ পদ লিপিবদ্ধ করিয়া বাই তাহার অপরাংশ পদ বে ভাবে লিখিলে পদের ফুনাটা অতি হন্দর হইতে পারে তাহাই মনে উদয় হওয়ায় আমি পথ ইইতে পুনঃ প্রত্যাগমন করিলাম তুমি আর বিলম্ব না করিয়া সম্বর গ্রন্থখানি বাহির করিয়া দাও জয়দেবের এবস্থাকার উক্তিতে পদ্মাবতী কুটার মধ্যে প্রবেশ প্রকাক পদাবলী গ্রন্থ আনিয়া তাহার হতে দিয়া তিনি দেবার জন্ত বন্ধনাদি কার্য্যে প্রত্য ইইলেন। এদিকে জয়দেব কত পদাবলী বাহির করিয়া বে অংশ পদাবলী

শেষ না করিয়া অসম্পূর্ণ অ শ বাহা ছিল দেই:স্থানে বিকল (দেই পদ প্রব্যুদারম্)
কথা কয়েকটা বথাস্থানে সালবেশিত পূর্মক ভগরান, উক্ত গ্রন্থানি বে ভাবে বাধা
ছিল সেই ভাবে বাধিয়া প্রাবভীকে ডাকিয়া ভাহার হত্তে গ্রন্থানি দিয়া বলিলেন
"আমি অন্ত আর স্থানে গমন করিব না শ্রার্টা অত্ত বোদ হইতেছে বাটাভেই
সান আহ্রিক করিতেছি তুমি ভোগের জন্ত অন্ন ব্যুদ্ধানি প্রভাত করিয়া রাধা মাধবের মন্দির মধ্যে লইয়া আইল, আমি মন্দির মধ্যে বাইয়া পূজাদি শেষ করিপে।"

এই বলিমা সম্বেৰ রূপী ভগৰান নিজের অন্তর্না নিজেই করিতে প্রবৃত্ত হন সেটি কেবল পোকাচার রকায় জন্ত মাত্র। এই ভাবে বথন ভিনি ⊌লাধান মাধবের পূজার নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় পত্নাবতী অন্ন ব্যৱনাদি প্রস্তুত করিয়া ভোগার্থে সমস্ত উপস্থিত কবিলে ভগবান চকু মুদ্রিভ কবিদা কিয়ংকণ পরে পন্না-বতীকে ভাকিয়া বলিলেন ''ভোগাদি কাৰ্য্য বেষ হইয়াছে এখন ভোমার আমাৰ্ প্রেদাদ পাইতে বিশ্বস্থ কেন ?" তথন পরাবতী বলিলেন ''আপনার দেবার পর, দাসী বে ভাবে প্রদাদ পাইয়া থাকে তাহাই হই ব। তথন ভগবান আহার করিয়া মুখাদি প্রেকালন করতঃ পদ্মাবতীর নিকট ভায়ুল গ্রহণ পূর্বাদ বলিলেন "ভূমি এখন আহার কর, আমি এক) শ্যাম বিশ্রাম করি, এই বলিয়া জয়দেবের শয়ন কুটারে প্রবেশ করিয়া ভগবান শয়ন করিলেন, কিছু প্রাব্তী তথ্য প্রাদ্ প্রহণ না করিয়া শয়ন-মন্দিরে ঘাইরা আভূর পদ দেবা করিতে করিতে তাঁহার মনে কি এক অপরূপ ভাবের আবিভাব হওয়ায় ভিনি প্রভূব পদ দেবাতে তন্ময় হইয়া বাহ্জান বহিত হইয়া এক দৃষ্টে ভগবানের দেই অধরণ মার্গ্যময় ভাবে আক্রান্ত হইয়া একবারে স্বস্থিত হইয়া প্রায় প্রভূ ভাহা জানিতে পারিয়া স্বীয় এবরিক ভাব সম্বরণ পূর্বক মানব ভাবের উল্বে মহামায়ার মায়ায় তংকণাৎ পরাবতীকে অ'ছেল করিরা মধুরবাক্যে বলিলেন "তুমি আহার কথন করিলে, আমার শগনক ক আমার সঙ্গে সঞ্চেই তুমি এখানে আসিলে। ভগবানের বাক্য প্রবণে পর্যাবতী করবোচে বলিলেন 'প্রেন্ত এখন আপনার প্ৰদেশ কাৰ্য্য শেষ হইল, আপনি কিভিংকাল বিশ্ৰাম কৰুন, আমি প্ৰায়াদ পাইতেল চলিলাম।" তথন প্রান্থ সূত্রসলহাতে বলিলেন "হা সভী! আমি ভোমাকে আমার ভোজনের পরই আহার করিতে বলিয়াছি তুমি এ াট্ড আহার কর নাই, মাও সত্ত্র আহার কর গো।"

এমতে পদ্মাদেবী প্রাসাদ ভক্ষণ করিতেছেন আর ভাবিতেছেন, এমন সুস্বাত্ প্ৰাসাদ অন্ত দিন শাই নাই, <mark>আজ কেন এমন সুস্থান্ব ও সু</mark>দ্ৰাণ পাইতেছি ?" এমন সময় জন্মদেব আসিয়া এদিক ওদিক দেখিয়া বে পাকের গৃতে পদাবতী আহার করিতেছিলেন সেথানে দর্শন দিয়াই বলিলেন "পদ্মা অন্ত আমার আহার না হইতে তুমি আহারে বসিয়াছ, বোধ করি আমার ন্নান করিয়া আসিতে অধিক বিলম্ব হইয়া পাকিবে; কিন্ত ৺সেবাদি কাহার হারা করাইলে ?" তথন প্দাবিতী বলিলেন "এই বে প্রভূ তুমি মান হইতে ফিরিয়া আসিয়া ভোমার রাধারক লীলা বর্ণনা গ্রন্থানি আমার দিকট চাহিয়া সইয়া তাহাতে কি লিখিয়া রাধাগোঝিন্দর মন্দিরে তাঁহার সেবা পূজা করিয়া আমার প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি প্রভূকে দিয়া নিজে আহার করিয়া তুরি শয়নগৃহে বিশ্রাম করিলে, তোমার পদসেবা করণান্তর তোমারই আজামতে আমি প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছি একণে তুমি আবার এরূপ কথা বলিতেছ কেন ইহা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি, তোমার অন্ত শরীর অত্মন্তর কথাও পূর্ব্বে বলিয়া-ছিলে সেই জ্বন্তই কি তোমার মতিভ্রম জন্মিল আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না তথন জয়দেব স্বিশ্বয়ে বলিলেন 'একি কথা। আমি এই মাত্র গলাসান করিয়া আসিতেছি, আমি কথন আমার পদাবলী গ্রন্থ লিখিলাম, কৈ গে গ্রন্থানি পান দেখি আমি কি লিখিয়াছি, একবার দেখি তাহা হইলে আমি সকল বুঝিতে পারিব।" জয়দেবের এৰম্প্রকার উক্তিতে আহার স্থান ত্যাগ করিয়া মুখাদি ধুইয়া পদ্মাবতী সেই পদাবলী গ্রন্থ আনিয়া অয়দেব হতে অর্পণ করিলে অয়দেব অগ্রেই সেই স্থান দেখিলেন্ বে স্থানের কথাংশ লিথিয়া ভগবানকে শক্তির চরণী শিরে স্থাপন না করিলে লীলার मण्यूर्ग नीनात्र भाषूर्या रह मा। किन्न किश्वकात्व श्राप्ट्र अनीना श्रीव म्यनीम्रान লিখিবে তাহা স্থির করিতে মা পারিয়া বেন্দা অধিক হয় দেখিয়া তাহারই চিস্তা করিতে করিতে গঙ্গান্ধানে গমন করেন, এক্ষণ উক্ত স্থানের অবশিষ্ট চরণাটুকু দেখি-লেন, পূর্ণ হইয়াছে চরণের শেষ অংশ টুকু "দেহি পদ পল্লব মুদারম্",লিখিত হইয়া ্র চরণটি পূর্ণ হইয়াছে। " তথন জয়দেব বুঝিলেন ইণ্র সেই কুপাময়ের লীলা ব্যতীত আৰু কিছুই নহে। তিনি আমার স্বক্তপ দর্শন দিয়া পদ্মাকে ভূলাইয়া সীয় কার্য্য শেষ করিয়া প্রান্থ অন্তর্গান হইয়াছেন; বাহা হউক আমি অভাগা, নচেং কেন্

श्रीकृत प्रश्नीय सारिक राशिक रहेक श्रामां की कार्यालया कार्यक है। विकास केर्य करेक

না হইলে তাখাকে দশন দিবা এবং তাখার চর্ম হলে সীয় অঙ্গ পর্ণ করাইয়া ও তাখাকে প্রসাদ ভক্ষণ করাইয়া প্রভূ সন্থানে প্রসাদ করিলেন আর এ অভাগা তাখার করিতে করিতে বিকিত হইল। এইরপ আক্ষেপ ব ক্যে ফ্রন্দন করিতে করিতে সেই মহাপ্রসাদ বাহা পরাবতী গ্রহণ করিয়াছেন, তাখার অবশিষ্ট বাহা কিছু ছিল দৌজিয়া বাইয়া তাখা ভক্ষণ পূর্বকৈ আনন্দে প্রেমাশ্র্য বিগলিত নেত্রে নৃত্য করিয়া স্বীয় রচিত পদাবলী গাইতে লাগিলেন। তথন পদাদেবী হতভ্ষের ক্যার্ম ক্ষণকাল দণ্ডায়্যানা থাকিয়া জয়দেব পদপ্রান্তে পতিতা হইয়া উত্তৈশ্বরে বলিলেন "প্রভূ আমায় ক্ষমা কর, আমি অভি হভভাগিনী, নচেৎ তোমার অত্যে আখার করিব কেন ?" তথন জয়দেব পদ্যাবতীকে ক্রোভে ধারণ পূর্বক বলিলেন "ভোমার সার্থক জীবন, তোমা হইভেই আমি প্রভূর প্রসাদ পাইবার বোগ্য হইলাম, প্রিম্নে ভূমি কোন অপরাধ কর নাই, বরং তোমা হইতেই আমি মুক্তি লাভেই করিব।

এই ভাবে উভয়ে উভয়ের ভাবে গণগদ হইয়া সেই সচিচদানক্ষরকে মনপ্রাণে ডাকিতে লাগিলেন ও বারম্বার বলিতে লাগিলেন "হে দয়াল প্রভা ে আমাদিগতে সংসার বাতনা হইতে মুক্ত করিয়া সভত তোমার লীলাকুলে সান দেন;
আম্বা নয়ন ভবিয়া তোমার যুগল লীলাক্রপ দর্শন করি।"

ইহার পর আরও আনেক প্রবাদবাক্য জয়দেব সম্বন্ধে শুনা বার্মঃ ভাহাদের বিস্তারিত বিবরণ লিখিতে হইলে ক্রমে পুশুকের আকার বৃদ্ধি পান্ন এই আশকায় এই পর্যান্তই বর্ণিত হইল।

জেলা বীরভূমের অন্তর্গত সপী নামক গ্রামে আমাদিসের বর্তমান হৈতমপুর রাজের মাতুলালয়, ঐ মাতুল বংশের রাধা মাধব চৌধুরি নামক এক জন প্রধান জানার ছিলেন, প্রায় বার্ষিক লক্ষাধিক আয়ের সম্পত্তি তাঁহার ছিল। উক্ত রাধা মাধব চৌধুরি সম্বন্ধে প্রবাদ বাক্য শুনা বায় বে কুলা নামক একটা গ্রামে জনৈক সিদ্ধপুরুষ ঘনছাম গোস্বামী তিনি একদা একটা ভয়প্রাচীরে ইসিয়া দন্ত ধাবন করিতে ছিলেন এমন সময় তিনি যোগবলে জানিতে পারিলেন বে খোটিকুছি নিবামী থানোকার গণ মধ্যে আসতুল্লা নামক জনৈক মুসলমান ফকির তিনি আমার সহিত্ত সাক্ষাং করিবার জন্ত একটা ব্যান্থ পূঠে আরোহণ করিয়া আসিতেছেন; তথন ঘন-ছাম গোস্থামী হে ভন্ন প্রাচীরের উপর বসিয়াছিলেন সেই দেওঘাল অর্থাৎ প্রাচীর

নি গালা করিয়া মধ্য পথে ফকির আসহুলার সহিত্ত গালাং হনিক তিনি বাাদ্র পৃষ্ঠ হনিত অবতরণ পূর্ব্বক ঘনলায় গোসাই অথাব গোসামী মহোদমকে সেলাম করতঃ করবোদ্ধে বলিলান "আপনার সিদ্ধতা লাভের কথা বহুদিন বাবৎ লোকমুখে শুনিয়া আসিতেছিলাম তাহা পরীক্ষা জন্ম অন্য অগুনার নিকট উপস্থিত হুইব ইচ্ছা করিয়া আসিতেছিলাম কিন্তু আপনি কি প্রকারে আমার আগমন অবগত হুইয়া সাক্ষাৎ জন্ম আমার নিকটবর্তী হুইলেন ইহাতে আমি ব্রিলাম হে আপনি সাধারণ মহুয়া নহেন, এবং অন্থাবর অচল জীবহীন দেউল বা কি গুণে চলচ্ছক্তি পাইল ইহাত এক আশ্চর্যোর কথা, আমি বনিও বাাদ্র পান্ত আরোহণ করিয়া আসিত্তেছি ইহাত বিশেষ আশ্চর্যোর বাাপার নহে; কারণ হিংশ্রক বত্পালীকে মনুন্য আগন বাণ আনিয়া ক্রীড়া, কৌতুদ্ধল লোক সমাজে দেখাইয়া থাকেন কিন্তু কংলত এমন গুনি নাই যে ঘর, দেওগোল কার্চ প্রভৃতি মন্তুরোর আলেশ মত চলিতে পারে; ইহাতেই অন্ত হুইতে আমি আপনার পরম ভক্ত হুইলাম। আমাকে আপন ভক্তের মধ্যে গণ্য করিবেন ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

ফ কিরের এই প্রকার বাক্যের উন্তরে ঘনস্থান গোসাঞী বলিলেন "তুমিও এক জন ভগবানের অসাধারণ ভক্ত তাহা আমি বিশেষভাবে বৃঝিয়াছি যে তাঁহার প্রকৃত ভক্ত হইবে তাঁহার নিকট পশুপক্ষী জীবনিচয় সকলই ঈশ্বর শক্তি বলিয়া প্রতীত্ত ও সকল জীবে তাঁহার ভালবাসা প্রকাশিত হইবে এমন কি যে সকল হিংপ্রক জীব জব্ব প্রভৃতি ও তাঁহার ভালবাসায় মৃগ্ন হইয়া তাহার বশীভূত হইবে মিয়া সাহেব ইহা নিশ্চয় জানিও। সাধকের কোন প্রার্থনা ভগবান অপূর্ণ রাথেন লা; যাহা হউক অন্ত আপনার মত সংবদের দর্শন পাইয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। একণে আপনার কি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলে পর্মাণ্যায়িত হইব। তথন ফ্রিয় সাহেব বলিলেন "আপনি বখন এভদ্ব ক্লেশ করিয়া আনিয়াছেন, তথন আমার আশ্রম থোটিকুড়ি গ্রামে আপনি পদার্শণ করিলে প্রম ক্লার্থ বোধ করিব।

এমতে হুই জনে, কথাবার্তা চলিতে চলিতে অল্প সময় মধ্যে মিয়া আসহলা ফ কিরের কুনীরে উপস্থিত হুইলে, মিয়া সাহেব স্বীয় ভূত্য বেলাকে ডাকিয়া বলিলেন একটি বিছানা আমানের বসার জন্য আনিয়া বিছাইয়া দেও।" ভূত্য ফ কিরের আদেশ মত এক থানি গালিচা আনিয়া বিছাইয়া দিলে ফাকির আদেশ মত এক থানি গালিচা আনিয়া বিছাইয়া দিলে ফাকির আদেশ বিদ্যালয়

"গোসাই জি আসন গ্রহণ করন তথন আন্তা গোসামী মহাশয় আসনে দাঁড়াইয়া আসনুলা ফকির সাহেবকে বলিলেন "আপনিও আসনে উপবেশন করন ইহা বলিয়াই চিম্বা করিলেন ধবন সহ একাসনে কি প্রকারে বসিব ইহা চিন্তা করায় আসন খানি ঐ সক্ষে সক্ষেই চুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া গোনা। অপন খণ্ডে ফ্রির সাহেব বসিয়া ভূত্য ও পাঁচককে ডাকিয়া বলিলেন "বদি খানা প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে আমাদের চুই অনের চুই খানি থালাতে করিয়া আহারীয় লইয়া আইস।

এমতে কিছুক্ষণ পরে পাচক তুই খানি থালায় ফল মূল আর ও সামান্ত মাংল ও মংল্প ভালা সহ বন্ত ঢাকা তুই খানি থালা আনিয়া এক থানি আগন্তক পোহাদীর সর্পুথ অপর খানি ফকির মিয়া সাহেবের সন্ধুথ দিলে ফকির সাহেব বলিলেন
''কো'সার্ভ' জি এখন আপনার মনে বিধা বর্তমান দেখিতেছি আরাদিতে কি হিন্দু
মুসলম'ন বলিয়া কোন প্রভেদ লক্ষ্য হয় ? মনে করন আপনার ভাল ও আমার ভাভ
মিশাইয়া দিলে পর কোন ভাত কাহার চেনা বার কি ? ফকিরের এই বাক্য প্রবাদ
গোসাই' মুহ হাল্ত করিয়া বলিলেন ''অবল্ডই প্রভেদ হইতে পারে।" তখন ক্ষির্ব সাহেব বলিলেন 'বেশ কথা, আমাদের খাল্ত জল্প তুই থানি থালা আমিয়াছে, এক
খালা খাল্ত আপনাকে দিয়াছে আর এক থালা আমাকে দিয়াছে ভালই উত্তর থালাতেই একই প্রকার থাল্ড আছে, ঢাকা খুলিয়া দেখন কোন প্রভেদ আছে কি ;
গোসাই জী বলিলেন 'অবল্ড বাহার যে খাল্ডে ক্ষ্যি ভাহার জন্ত ঈশ্বর দিয়া
খাকেন।'

এই বলিয়া নিজ সন্মুখন্ত থালার আবরণ মোচন করিলে দেখা গেল নানা প্রকার ফলমূল পরিপূর্ণ ও বে কিঞিৎ মাংসাদি ছিল ভাহা পুলো পরিণত হইয়াছে আর ফকির সাহেবের থালা খুলিলে বে প্রকার খেচরার ও মাংস ভাজা ছিল ভাহা সেই প্রকারই আছে এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ক্ষকির সাহের বলিলেন "আপন আপন ধর্মাচরণ পৃথকই বটে বাহার বে প্রকার বিশাস, সে সেই ভারেই চলিলে সেই বিশ্বপতিকে প্রাপ্ত হইবে। মূল উদ্দেশ্য সকলেরই এক, এমতে আহারাদি, সমাধা পূর্বক গোসাই বিদায় লইলেন।

এই প্রকারের অনেক অলেকিক কার্য্য ঘনস্থাম গোস্বামীর লোকপরস্পরায় শ্রুত হওয়া বায় তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ লিখিতে হইলে পুস্তক বাড়িয়া বায় এমতে খদখাৰ গোৰাবীৰ জীবনী এই গব্যস্তই শেষ হইল; তবে খাসহলা কৰিবেৰ বিজ্ঞা বিশ্বংপত্তিয়ালে লেখা উচিত বিবেচনায় তৎসহছে কিঞ্চিৎ বিবৰণ নিমে প্ৰকাশিত খবিলায়।

উক্ত সৈয়দ সাহ আসত্ত্রা সাহেৰ ফ্রিব, ইহার পিতা সৈয়দ ব্রধোরদার ; জানুৰ কয়ট পুত্ৰ কন্তা কিছু জানা বায় না ; তবে তাঁহাৰ উক্ত দৈন্যৰ জাশচুয়া সাহেব সংসার জাগ করিতে ইচ্ছা করিয়া সাহা আরজানী তাঁহার শুরু হন । তাঁহার নিকট শিশ্ব হওয়ার পর প্রথমতঃ পরা পার হইয়া কোন স্থানে তিনি কিছুদিন আশ্রম করিয়াছিলেন তাহার কোন প্রাক্তর বিবরণ পাওয়া বায় না। তথা হইতে আনিয়া বৰ্ষমান জেলায় জীহার গুরুর সহিত পুনরায় মিলিত হন এবং ঐ জেলার অন্তর্গ উ বঙ্গ গাঁয়ে আন্তান। বাধিয়া সেই খানেই গুরুর প্রসাদে সিদ্ধিকাত করেন। সেই সময় জ্বীহার গুড়ু তাঁহাকে এই আদেশ করেম যে তোমার স্থায়ী আস্তানা যে স্থানে করিবে ভাহার উপুদেশ আমি তোমাকে দিভেছি বে তুমি যে বে স্থানে বাইবে, সেই সেই স্থানে প্রাতে বখন দাঁতন করিৰে, সেই দাঁতন কাঠিট সেই স্থানে প্রোথিত করিবে এবং তংপদ্মদিন সেই স্থানে গিয়া দেখিবে যে ঐ দাতন কাঠিট অকুবিত হুইয়া পতাদি প্রকাশের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই স্থানেই তুমি স্বীয় আন্তানা অর্থাৎ মোকাম স্থাপন করিবে। এমতে তিনি বছস্থানে ভ্রমণ করত ঐ প্রকার দাতন কুঠি শু তিয়া রাখিয়া জেলা বীবভূম থোটকুড়ি গ্রামে উপস্থিত হইয়া এই ক্লপ গুরু বাঁকাা-মুসারে, সীয় হল ধাবন করিয়া উক্ত দাতন কাঠটি সেই স্থানে প্রোথিত করেন। এমতে তংপরদিন বাইয়া উক্ত দাঁতন কাঠিট দেখিলেন যে তাহাতে স্থানে স্থানে ন্তন শাখা উল্গমের স্তায় অহুর সকল দেখা বাইতেছে; তত্ত্তি তিনি অতি আহলা-দিত হইরা কিছুদিন উক্ত খোষ্টকুড়ি গ্রামে থাকিয়া বথন দেখিলেন বে ঐ দাতন কাঠিটিজে শাথানি প্রাফুটত হইয়া ছোট থাট বৃক্ষাকারে পরিণত হইয়াছে; তথ্য ্তিনি সেই স্থানে স্বীয় আন্ত:না অর্থাৎ কুনীর নির্মাণ করিয়া বস্বাস করেন।

আবও জনশ্রতিকে শুনা বায় বে উক্ত সাহ কবিব সাহাবহুয়া বাদ্যাতের ভন্নী-পুত্র ছিলেন উক্ত থোষ্টকুড়ি গ্রামেই উাহার চারিনী পুত্রও বসবাস করেন, ভাঁহাদের সাম নিধিত হইল:—(১) সৈয়দ সাহ খেতাবুল আর্কিণ (২) গৈয়দ সাহ হোষেসন (৩) সৈয়দ আলি (৪) সৈয়দ থলিলউয়া। এই শের থলিলউয়া সাহেব রড়গারে
বদতি করেন আর সকলের মধ্যে নৈয়দ থেতাবুল আকিন এই খোটিকুড়ি মোক্রার
মত উলি নিযুক্ত হন এবং তিনি জীবদশায় সমাধি গ্রহণ করেন। এখন প্রান্ত সেই
দাতন কাঠি বে বুক্তে পরিণত হয় তাহা বর্তমান আছে; এবং উক্ত ফুকির সাহা
মিয়া সাহেবদের বংশাবলী এক্ষণে কয়েকজন বর্তমান আছেন তংরিবরণ লিখিলে
পুস্তক বাড়িয়া বায় মতে প্রধান বিনি এক্ষণে ঐ গদিতে আছেন ভাহার নাম স ব
সাহা আবচুর রহমান আবু আহাম্মদ সাহেব ইনি বর্তমান আছেন। উলিখিত দাতন
কাঠি হইতে বে বুক্টী উৎপন্ন হইয়া অক্যাপি বর্তমান তাহার সণনা সংখ্যায় ৪০০
চারি শত বংসর হইতেছে।

# বীরভ্য জেলার অন্তর্গত মঙ্গলি গ্রামে প্রতিগালি লিক পুরুষ্টের বিবর্ণ।

-----

পণ পোপালের পাঁচ পুত্র হথা হরিহর ছিতীয় কিশোর, স্থতীয় পুত্র অনুস্থ চতুর্থ কামুবাম পঞ্চম লক্ষণ। ইহাদের মধ্যে অনন্ত নামক গোস্বামী ধররাম্বনে বাদ করেন। তাঁহাদের বংশাবলী মধ্যে একণে বে বে আছেন, তাঁহারা অস্তাবদি ত্পা-কাব গোপাল বিগ্রহের সেবাদি চালাইয়া সেবাইত রূপে বহিয়াছেন। কার্ত্তিক মানে গোষ্টাইমীতে তথায় অভাপি গোষ্টমেলা হইয়া থাকে।

উক্ত আদি মঙ্গলডি গ্রামে পর্ণ গোপালের স্থাপিত যুগল রাধারক মূর্ত্তি ও গোপাল দেবাদির সেবা আছে। অজাপিও তাঁহাদের কশোবলী মধ্যে প্রতাপচন্দ্র গোপালী ঠাকুর মহালয়ের পুত্র হরিকিশ্বর ঠাকুর বর্ত্তমান আছেন। তিনি সম্প্রতি ক্রেমপুর রাজটেটের প্রধান ম্যানেজার পদে থাকায়, উক্ত মঙ্গলডি প্রামের অরস্থা অতীব লোচনীয়; কারণ তাঁথার পূর্বপুরুষগণ সকলেই প্রায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং ভগবত প্রোমে মুগ্ম ও বিজ্ঞাৎসাহী। এমন কি বছ দেশ বিদেশের ছাত্রপণ সংস্কৃত্ত ভাষা শিক্ষার জন্ম তাঁহাদের বৃহৎ টোলে শিক্ষিত হইতেন। লোকসুথে তুনা বার প্রায় এক শাসের অধিক শিক্ষাণিগণ উক্ত টোলে শিকা লাভি, করিও এবং উল্লিখিভ দেবদেবার অন্ন প্রসাদ হইতে তাঁহাদের আহারের সংস্থান হইত।

প্রশাসিত গোসামী ঠাকুর বংশের জগদানক গোসামী ঠাকুর বিদ্বান ছিলেল এবং তিনি একথানি ভামবিলাস নামক গ্রন্থ প্রশাসন করেন। তাহাদের ব শের শ্রেডাপচন্দ্র ঠাকুরের পুত্র শ্রীযুক্ত হরিকিন্ধর ঠাকুর মহাশন্থও বিদ্বান ও পরম্বাশ্নিক; কিন্ধ হুংখের বিষয় তিনি বিদ্বান ও ধর্মানুরাগী হইয়া কেন সে সীয় গ্রামের উন্নতি করে বারীতে একরা সংস্কৃত অধ্যয়নোপযুক্ত টোল এ বাবং স্থাপিত করেন নাই ইলা ভাতি আশ্চর্যোর বিষয় বলিতে হইবে, কারণ দেবসেবারও ব্রেপ্ত সম্পত্তি আছে, উপরন্ধ তিনি নিজে সূর্বহৎ হেতমপুর রাজ্যন্তিটের ম্যানেকার পদে থাকিয়াও ব্রেপ্ত ধন অর্জন করিতেছেন; এমত অবস্থার স্বীয় গ্রামের এরপ শোচনীয় অবস্থা ঘটা অসম্ভব।

উর্ত্ত পর্ণগোপাল সম্বন্ধ অনেক জানিবার বিষয় আছে তীহারের বিশেষ কু-নিমা ও বিনি বে প্রকার স্বভাবের মহায় ছিলেন ভংবিবরণ লিখিতে হইলো বড জ বনী লিখিতে হয় ও পুশুক অধিক বড় আকার ধারণ করিবে আশহার এই ২ৎসামান্ত বিবরণ লিপিবছ করা হইল।

সম্প্রতি উচ্চ বংশের ক্বতী সন্তান শ্রীত ছরিকিছর ঠাকুর মহোদয় কয়েক থানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ই হার প্রণীত "বরাটিক।" পুস্তক থানি তে কৃষ্ণ বিষয়ক কীর্ত্তন বর্ণিত আছে।

# कगमानन्म भाषाभीत विवत्।

-:0:0:-

জগদানল-সম্ভবত ১৬২৫ কি ১৬২৬ শকে বর্দ্ধান প্রীপণ্ড গ্রামে বৈশ্ববংশে হ মাগ্রাংশ করেন; ইহার পিতার নাম নিত্যানন্দ গোস্বামী, পিতামহের নাম পর্যানন্দ, ও জগদানন্দের তিন সংহাদরের নাম (১) সর্বানন্দ (২) ক্ষানন্দ (৩) স্বজিদানন্দ করেন। তাতুগণ হইতে পৃথক হইয়া বীরভূম অন্তর্গত বোজলাই গ্রামে ব্যবাদ করেন। উক্ত বে,ফ্লাই গ্রাম সুবরাজপুরের থানা সামীল। ঐ জগানিন্দ এক্স, নিদ্রা

বৃষ্টিয়ী খারে পৌরাল মৃথি লগন করেন। ভাগর উক্ত থোকনাই প্রামেই গোরাল
মৃতি স্থাপন করত এক মন্দির নির্দাণ করিয়াছেন এবং সেবার জন্ধও বিশেষ কমি
লানরাল আদি উক্ত দেবের সেবা নির্দাণ্ডের লক্ত থান করেন। সন ৬৭০৪ খাকে
আর্থাং ১৯৮২ খুয়ালে এই আখিন তারিখে উক্ত বোকনাই প্রামেই ভাগের লোকন্তির
কর্ত্ত গ্রাহার সেই দিনে বোকগাই গ্রামে মহামেনা ও স্বাহাৎস্বাধি হইয়া
থাকে।

# পাওবেশ্বর ও ভীমগড়ের বর্ণনা।

টিক পাওবেশ্বর শিবলিক পাওবগণের ভাপিতঃ পাওবেশ্বরে একটা শিবলিক সহে, দ্রৌপদীশ্বর প্রভৃতি পাঁচ্নী পঞ্চ পাগুবের স্বারা স্থাপিত। এই শক্তই মূল নাম পাওবেশ্ব নামেই অভিহিত। মনির একটা নম প্রাকালে অবশ্রই একটা বৃহৎ মন্দিরই ছিল, কিন্তু চুই ভিন শত বংগর মধ্যে আরও করেকটা স্থানিক প্রতিষ্ঠিত হইরাছে। স্থান্ট স্থাতি মনোব্য, তিন দিকে নিবিত্ন শাল, পিয়াল, আৰ্জুন প্রভৃতি বুক শ্রাতে পরিয়াপ্ত, এক দিকে আৰম্ এই ইহার চতু:সীমা হইল। ইহার আই কোশের মধ্যে লোকালয় দৃষ্টিগোচর হব না। স্থাননী এত স্থলর এত নির্জন বে, বে এ চ্বার পাঞ্জবেধর দেখিয়াছে দে কধন ও তাহা ভুলিতে পারে না। প্লেখানে গোল দেই বনবাজি স্থাকাপার ধে সকল পাখীরা পান করিতে থাকে, ভাহা এত প্রাতিশধুর বেধি হয় বে অক পরীয় অগলে ওজাশ মধুরখানি প্রতিগোচর হয় না ইংব কাবণ এই বে এছানের তিন দিক বনবাজিপুর্র, অপর দিকে স্রোতস্বতী অজহ ও তাহা মক্ল বালু দাপুৰ্ব, স্মাণানবং জন বিহান স্থল ও জন কে'লাহলপ্ত নিউল क्षान वित्रिया ज्याकाव शकीशायव स्वयुव शीज स्वयु कि विवृत्त स्विव स्वयुव विविधा प्रमुचित रहा। भी शार्वशंदव भन (धी क कविहा कत कत नाहत लाजह अव कि क, भव পাৰে সংয় বিশ্বত কৰ বাসুকাৰাশি, তাহাৰ পভাতে ভূৰতি ভঙ্ৰ কীৰ্মি প্ৰান্তৰ, लायात्व निर्मि काकान ७ काकान्य नीत्य यूनवर्ग जीगा हो देननहुँका,

#### [ 29 ]

আকাশের সংলগ্ন পর্বতশৃক্ষ দেখিয়া ও পাসনপ্রশী অনম্ভ বিস্তৃত বিটেপীর শ্রামল বর্ণের সহিত কুদ্র মন্দিরচূড়া ও আকাশের ছবি পৃথিবীতে প্রতিবিশ্বিত হইয়া অতীব লোকম্থকের দৃশ্য পরিলন্ধিত হইয়া থাকে। সেই সময় দর্শকগণের মনোভাব ভল্তি মার্গে অন্থাবিত হইয়া এইরপ ধারণা হয় বে আকাশের দেবতা মন্দিরস্থ হইয়া ভক্ত দর্শকগণকে বেন আহ্বান করিতেছেন।

বনবাদকালে পাশুবেরা বে ঐ প্রাদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন তাহার আরু ক্রক নিদর্শন পরিদৃষ্ট হয়। পাশুবেশবের ঠিক সর্পুথে অজয় নদীর পরপারে এক থানি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে ঐ গ্রামের দাম জীমগড়া শুনিতে পাশুয়া যার। এখানে ভীমের ক্বুত গড় ছিল, কিন্তু এখানে তাহার নিশেষ কোন চিত্রু দেখা যায় না কেবল মাত্র একটা প্রাচীন শিবমন্দির আছে, উক্ত মন্দিরের নাম ভীমেশব। মন্দিরটির আকার প্রকার দেখিয়া যে প্রকার ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্মিত মন্দির, বহু প্রাচীন বলিয়া অস্থমিত হয়। তবে মন্দিরের উপস্থিত আকার দেখিয়া পাশুবেশর ও জীমেশব মন্দির বে এক ই সমায়ে নির্মিত একপ বুঝা যায় না, তবে হইতে পারে বারশার সংস্থার করা হেত্ ভাহার উপস্থিত অবস্থা তত প্রাচীন বলিয়া অসুমিত হয় না।

পাওবেশবের মন্দির বে বছকালের ইহা অন্তাপিও অনুমিত হয় এবং জনক্রাভিতে প্রবাদ এই বে সাত শত বংসর পূর্বের ক্রব নামক এক গোসামী উক্ত মন্দিবের স্থলগ্য একটা কূটার নির্মাণ করিয়া তথাগ্য সময় সময় থাকিতেন। তিনি বখন
ভীর্বাদি প্রমণে স্থানান্তরে বাইতেন তথন মন্দিরে পূজাদির ভার অন্ত এক জন
সন্ন্যাসীকে অর্পণ করিয়া বাইতেন, সেই সন্ন্যাসীর জাতি, কুল কি বাসস্থান কোথার
ভাহার কোন পরিচয় জনশ্রুতিতে প্রাপ্ত হওয়া বায় না, সুবে আরও জন শ্রুতি প্রবাদ
বাক্যে জানা বার যে উক্ত সন্ন্যাসী ঠাকুর ক্রব গোস্থামী শ্রাণানে হোমাদি ও জপাদি
করিতেন, এবং তিনি দীর্ঘকার ও অতি বলিষ্ঠ বীরপুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন।
অনেকের মুখে ভনা বার বে তিনি শক্তিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন এবং তাঁহার কার্য্য
ক্রবাপ সাধারণের দেখিয়া ভাহাই অনুমান করিতেন এইরূপ জনশ্রতিতে জানা
বায়।

### ভাণ্ডীবনের বিবরণ।

--:•:•:--

বীরসিংহপুরের অর্গাৎ রাজা বীরসিংহের বাজধানীর কিঞ্ছিৎ ন্যুন এক মাইল পূর্বে ভাগ্রীবন অবস্থিত। হণ্টার সাহেব নিজ পুস্তকে ভাতীবনকে বুদাবন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে এস্থানকৈ ঠিক বুন্দাবন বলে না বা ইংকি নিকট কোন গ্রাম বুন্দাবন নামে দূ ইগোচর হয় না ততে কেন হণ্টার সাহেবের এরপ শ্রম ইহার কারণ ইহাই অনুমিত হয় যে, যে সময় হণ্টার সাহেব এই স্থান দেখিতে আগিরাছিলেন, তথাকার জন সাধারণকে জিজাসা করায় বোধ 🛤 স্থানীর সোকে তাঁহাকে বলিয়াছিল এই স্থানী কুলাবনের সদৃশ। তাহাই শুনিয়া হণ্টার সংহেব ইহাকে বুলাবন উল্লেখ করিয়া থাকিবেন, এবং এই ভাতীবনের আকৃতি প্রাকৃতি গঠন দৃষ্টে বোধ হয় যে এ স্থানটা কুলাবনের অনুকরণেই কতক নিশ্বিত। ভাতীবন দেখিতে অতি সুন্দর। এরপ মনোরম স্থান এজঞ্চলে অতি বিরল, এই ভাতীবন আয়তনে কম নহে এবং বৃক্ষ লতা গুল্মাদি পরিবেষ্টিত এখানে রাণাকুণ্ড আছে. এই কুঞ কাষ বৃক্ষ আছে, দোলমঞ্চ আছে, বাসমঞ্চ আছে, কিন্তু নাই কেবল প্রাবাহিত ৰমুনার কলধ্বনি আম গোপিকাগণ। পুলিন আছে, পুলিনে গ্রামা রাশালগণ লোচারণ করিয়া থাকে। এথানে গোপাল দেবের মন্দির্টী বৃহৎ এবং এ স্থানের প্রধান বিগ্রহ গোপালই প্রতিষ্ঠিত। ইহা ছাড়া অক্সান্ত অনেক ঠাকুর আছেন তাঁহা-দের নাম প্রকাশিত নহে কেবল গোপাল জীউর নামই খ্যান্ত। তাহার চঞ্জিক আরও ছোট ছোট বহু দেব মন্দির আছে, ঐ সকল দেব মন্দির উচ্চ প্রাচীবে বেষ্টত দেউলের লাহিরে মরজাণ সংলগ্ন অতি গৃহৎ অতিথিশালা; পশ্চিমে ভৌস মন্দির, উত্তরে পূজক ও সাধকগণের বসবাস বোগ্য বহু কুনীর সকল ইউক নির্শিষ্ঠ অত্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে; কেবল নাই সেরূপ ভক্তিমান সাধক। এ স্থানী খনিও বুকাবনের সমতুল্য না হউক, কিন্তু দৃশ্যে তৎতুল্য অনেকটা বটে, এ স্থানটা দেখিলে ভক্তিরসে মনোপ্রাণ আগ্নুত হইতে থাকে। ভক্ত সাধকগণের মনোত্থিকর স্থান

ৰলিয়া অনুষ্ঠিত হয়। বীরসিংহপুর গ্রামের অর্থাং বীরসিংহের রাজধানীর কিয়দ,রে আডসতী মৌরকী নদী কলকল নাদে প্রবাহিত ভদ্ষ্টে এ স্থানটী অভি চিত্ত মুক্তর।

# वीतज्ञ शिर्मशास्त्र करायकि।

-----

পরম তীর্ণ বড়েশরে ভাংটা খাঁকি বাবা নামে এক জন সাধু পুরুষ প্রাথ থাকেন। তিনি বে কত দিনের লোক এবং কাহার বয়স কত তাহা কেই ঠিক বলিকে পারে না; তবে অসুমানে তাঁহার বয়্যক্তম শতাধিক বলিয়া অসুমিত হয়। আমি ২৫।৩০ বংসর পূর্কে তাঁহাকে বেরূপ দেখিয়াছিলাম, এক্ষণেও তিনি প্রায় সেইরূপ সবল শরীরে আছেন কোন বিশেষ পার্থকা ঘটে নাই। দেহ সবল চক্তু জ্যোতিবিশিষ্ট ও কর্মা বলিয়া পরিলক্ষিত হয়; এবং তাঁহার সহিত বাক্যালাপে ভক্তিরসেরই উদয় হইয়া থাকে। আরও উক্ত স্থানে উড়িয়া দেশীর জনৈক কাণালীক সাধক শাকেন।

্ডারাপ্র মহাণীঠে বামা কেপা নামক একটা পরম সাধু ছিলেন। তাঁহার অবধন দেখিলে বােধ হইত যেন তিনি সাক্ষাং ভৈরব মৃত্তি, তিনি বন্ধানি পরিধান করিতেন না, তাঁহার লয়েদর একপভাবে নামিয়া পড়িয়াছিল বে তহারা পুরুবচিত্র পোপনীর হান একবারে ঢাকা পড়িয়াছিল। তিনি উপবেশন করিলে উলঙ্গ কিনা ভাহা বুকিতে পারাণ ঘাইত না এবং দিবারাত্রি তিনি অপর্যাপ্ত মদিবাহ্রথা পান করিলেও তাঁহার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য দৃষ্টগোচর হইত না এবং নীলভত্তে উক্ত আছে কলির মধ্য সময়ে বামা নামক ভৈরব জন্ম গ্রহণ করিয়া পরম সাধক বশিষ্ট মৃত্যির ভপতা হানে বে শিম্ল বৃক্ষী আছে, তাহা ধ্বংস করিবেন। এবং উক্ত পীঠ স্থানের পূর্বে মাহাব্যের অনেকটা হ্রাস হইবে। তাহাও ক্রমে ঘট্টয়াছে কেননা একণে সে শিম্ল বৃক্ষের আর কোন চিত্র নাই।

অত্র বীরভূষ মধ্যে বিষমক্ষল ঠাকুর এক জন নিজপুরুষ ছিলেন উচিব জীবন বহু পুত্তকে বাহির হইয়াছে এবং বিষমক্ষণ নাটকাদিও বাহির হইগছে সেই নিমিত্ত তৎবিবরণ আর পুনঃ প্রকাশের আবশ্যক বোধ করিলাম না!

## বীরভূমের বর্ত্মান রাজা, জমিদারের বংশ পরিচয় ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

বাবু রুষ্ণচক্ত চক্রবর্তীর জন্ম ১২২৭ সালে। কেই কেই বর্ণেন ১২৩৩ সালে
ভাষার জন্ম। ইনি মোটে ৪১ বংশর পর্যান্ত জীবিত ছিলেন; সন ১২৬৮ শালে
ভাষার পরলোক হয়। তাঁহার পুত্র বর্তমান হেতমপুরাধিপতি রাজা রামরঞ্জন চক্রকরী বাহাত্র। ইহঁার জন্ম ১২৫৭ সালের ৭ই কান্তন। রাজা বাহাত্র বধন এগার
বংশর করেক দালের মাত্র বালক তথন তাঁহার পিতা ক্রম্মচক্র অর্থারোহণ করেন।
সেই সমন্ন নাবালকের যাবতীর সম্পত্তি কোর্ট জব ওয়ার্ডসের জ্ঞবীন হয়। তৎপরে
ভিনি বন্ধপ্রাপ্ত হইলে বোর্ডের আদেশ মত নাবালকের সমন্ত হাবর জ্লাবর বস্ত
ভালেক্টার সাহেব বাহাত্র নাবালক রামরঞ্জন মহোদয়কে বুঝাইয়া দেন। ইং ১৮৭৭
সালে ইনি রাজা বাহাত্র উপাধিতে গবর্গমেন্ট কর্তৃক ভূবিত হন। উক্ত রাজা বাহাত্রের নাবালক অবস্থাতেই দাঁড়কা গ্রান্থ নিবাদী কালার্টাদ রামের কল্পা পল্পাস্থলনী
কেবীর সহিত বিবাহ হয়। ইনি ১৮৭৫ খ্য জব্দে রাজা ও ১৮৭৭ খ্য জব্দে রাজা
বাহাত্র উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাজা বাহাত্তর ক্রমে স্বীয় বৃদ্ধি তীক্ষতা হেতু বহু জমিদারী বাড়াইরা ও নগ্র টাকা ব্যাল্ক সকলে জমা দিয়া এ পর্যন্ত সবল দেহে পুত্র পৌত্র পরিষ্ঠেজ হইরা ভগবংক্রপায় ব্ব অন্তলে রাজ্যভোগ করিতেছেন। এমন অদৃষ্টবান লোক সংসাবে অতি অন্ন মাত্রই পরিদৃষ্ট হয়। পূর্বাপর সকল কথা লিখিতে গেলে পুত্তকের আকার বাড়িয়া বাইবে আপহায় সংক্ষেপে তাঁতার বংশের কুনী নামা সহ তাঁহাদের পরিচর শেষ করিলাম।

#### বোলপুর থানার জ্বীন হাইপুর গ্রাম নিবাদী

## প্রধান জমিদার বংশের পরিচয়া

উত্তর রাটীয় কাছস্থ কুলোন্তৰ বাংশ গোত্রজ্ব সিংহ পরিবার মধ্যে শ্রীবৃক্তা সভ্যপ্রশন্ত সিংহ ১৮৬৩ খৃঃ ২৪ মার্চ বাজালা ১২৬৯ সালের ১৩ই চৈত্র জন্মপ্রহশ করেন। এই সিংহ পরিবারবর্গ বীরভূম জ্বেলার মধ্যে প্রতিভা গৌরবে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। ইহারা জ্যেষ্ঠ গলাধরের সন্থান। বলিও ইহারা কুলীন নহেন ভথাপি উক্ত রাটীয় কায়ন্ত গণের মধ্যে প্রায় বাবভীয় কুলীন ঘরই সিংহ পরিবারের সহিত আদান প্রদান সম্বন্ধক।

বছকাল পূর্বে আদি বাসস্থান মুনীদাবাদ জেগার অন্তর্গত কালী গ্রাম ত্যাগ করিয়া এই পরিবারের কোন পূর্বেপুরুষ মেদিনীপুর জেলার জ্ববীন চক্রকোণা গ্রামে বাস স্থাপন করেন। এই স্থানে সিংহ দীমি নামে একটা দীমি, বৃহৎ প্রুরিনী ও ভগ্নাবশিষ্ট জ্বটালিকা জ্বভাবধি পরিলক্ষিত হয়। এই চক্রকোণা গ্রামে তাঁহাদের কত কাল বাস তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া বান না

এদেশে ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অভ্যুদ্ধ কালে উক্ত পরিবারভুক্ত লালটাছ সিংহ চন্দ্রকোশার বাস ত্যাগ করিয়া তদেশীয় প্রায় এক সহল তম্ভবায় সহ রাইপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন।

এই তন্ত্রবায়গণ হস্ত শিল্পের দারা কাপ্ড প্রস্তুত করিত। এই সকল কাপ্ড
তিনি রাইপুর সন্নিকটন্থ সুরুল নামক গ্রামে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ম্যানেজার চীক্
সাহেবের নিকট বিক্রম করিতেন। বীরভূম তথন নগরের ফৌজদার বা রাজ্ব
শাসনাধীনে ছিল। উক্ত চীক্ সাহেবের কুট এখন ও সুরুল গ্রামে বর্ত্তমান আছে।
চীক্ সাহেবের স্বৃতিবক্ষার জন্ম ভারত গ্রেপ্থিট তথার এক খোদিত প্রস্তুর ক্ষাক্

্লালটাদের পুত্র স্থাম কিশোর এই কৌপড়ের ব্যবসারে সমূহ উন্নতিলাভ কল্পন। প্রবাদ আছে প্রত্যাহ সহজ্র ভন্তবায়ের নিকট কাগড় থারিন এবং তংসমূদ্য ইংরাজ শশিকপণকে বিজয় করিয়া প্রত্যাহ সহস্র মুলা উপার্জন করিতেন। এইরপে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া বীরভূষের ফৌজদার নগলের রাজার নিকট হইতে সমগ্র দেনভূষ পরগণার জমীদারী স্বন্ধ থরিদ করেন। সেই স্বেধি সেনভূষ পরগণা এখনও সিংছ পরিবারের সম্পত্তি। ইকার বার্ষিক জায় এক সংক্ষেত্র উপর ক্ইবে।

বাইপুরের সিংহ পরিবারের এনা বে প্রান্ত প্রোচীর বেইড চৌতশ বাড়ী বর্তমান রহিয়াছে তাহা স্থাম কিশোল সিংহ অসুমান ১৭৮৪ খ্রীঃ নির্মাণ করেন। প্রাণ্ডীর মধ্যে প্রকাশু বাড়ী, দেবমন্দির, বৈঠকখানা, অলর মহল, বড় বড় পুমবিশী এই সকলে অসুমান ৬০।৭০ বিহা স্থান অবিকার করিয়া রহিয়াছে। এই বাড়ীর আয়তন সম্বন্ধে ইহাই বলিলে বথেন্ট হইবে বে, এই ব্যক্তিক পরিবার শতবর্ধ ধরিয়াল এই বাড়ীতে বাস করিলেশু এখন পর্যান্ত স্থানের অকুলান হয় নাই। দুরা হইতে এই প্রাচীর বেট্টিত বাড়ীতি একটা ছোট হুর্ঘ বলিয়া মনে হয়। ইহার অল নিকাশের বন্দোবস্ত অতি স্থানর।

শ্রামকিশোরের তিন পুত্র জগমোহন, তুবনমোহন ও মনোমোহন। ইহাঁদের বংশধরণণ এখন বথাকুমে পহেলা, দোসরা ও তেসরা নম্বরের বাবু বলিয়া অভিহিত্ত হইয়া থাকেন। জগমোহনের বিষয় বৃদ্ধি বথেষ্ট ছিল, তিনি জমিদারীর তত্তাবধান ক্রিয়া অনেক উন্নতি করেন। কিছুফাল পূর্বে প্রয়ন্তও বীরভূমের কালেক্টারী: তৌজীতে ইহারই নামে সিংহ পরিবারের বাবতীয় সম্পত্তির নামলারী প্রচলিত্ত ছিল।

ভূবন মোহনের দুই পুত্র ও এক কন্তা জ্যেষ্ঠাপুত্র প্রভাগ নারায়ণ সিংহ বন্ধকাল বাবং বাঁকুড়া জেলায় ডেপুনী ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য্য করিয়া ছিলেন । তিনি অভি
সপত্তিত ও ধর্মপরায়ণ থাকায় মহর্ষি দেবেক্রনাথ ঠাকুবের সহিত তাহার বন্ধুত্ব সমন্ধ
কাপিত হইয়াছিল। মেইজক্য প্রভাগ বাবু ও তাহার খুল্লভাত পুত্র প্রীকণ্ঠ বাবুর
বন্ধুত্ব ও প্রীতির আকর্ষণেই মহর্ষি দেবেক্রনাথ ঠাকুরকে প্রভাগ বাবু পিতৃ নামে খ্যাভ
ভূবনভালা নামক স্থানটি শান্তি নিক্রেভন নির্মাণ জন্ত দেবেক্রনাথ ঠাকুরকে দান্ত
ভ্বনভালা নামক স্থানটি শান্তি নিক্রেভন হাপিত ক্রে।

সাহিত্যদেবী ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভূবনভাঙ্গার বন্ধ বিজ্ঞালয় স্থাপন করতঃ অধি-

কালে সময়ে তথাই বাস করেন। হিজেজনাথ ঠাকুব, ববীজনাথ ঠাকুব প্রস্তৃতি অস্তান্ত ঠাকুবার্যে প্রায় অনেক সময় এই হানে থাকেন। সেইজন্ত উক্ত সিহে পরি-বাবের সহিত্ত প্রশংসিত ঠাকুববর্গের বিশেষ আজীবতা।

চক্রনারায়ণ সিংহ বাহাত্রর এম, এ, বছমাল মাকং সুগ্রাভির সহিত প্রবর্গনেটের করিছ লাভা শ্রীয়ক্ত বাহাত্রর এম, এ, বছমাল মাকং সুগ্রাভির সহিত প্রবর্গনেটের কার্ব্য করিছা শেষে কলিকাভার ইয়াল্ল কালেক্টার ও এক্সস্তিম কালেক্টার ম্যাজিন্ত্রিটের পদ লাভ করিয়া পরে অবসর প্রকণ করেন। প্রভাগ নারায়ণ সিংহের সুযোগর পুত্র শ্রীয়ক্ত সেমেজ্রনাথ সিংহ বি, এ, মহালয় "প্রেম" প্রভৃত্তি পুত্তক লিখিয়া সাহিত্য সমাক্ষে খ্যাভিলাভ করিয়াহেন।

বাবু মনোমেহিল নিংহের তিন পুত্র। নীলকণ্ঠ, শ্রীকণ্ঠ ও শীতিকণ্ঠ। নীল কণ্ঠের পুত্র রুদ্রপ্রসর। ইনি গ্রণমেন্টের পূর্ত্তবিভাগে ঝার্য্য করিতেন। ইন্টার্ম পুত্র শ্রীনৃত সজনীকান্ত কলিকাতা হাইকোর্টের উকাল ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রীকঞ্চের পুত্র সম্ভান ছিল না।

শ্রীযুত্ত সভোক্ত প্রসর সিংহ মনোমোহন বাব্র পৌত্র ও শীতিকও সিংহ মহাশরের পুক্র। সভোক্ত প্রসর সি হের প্রভিভাগৌরবে ভারতবাসী মুগ্ধ, বিশ্বিত।
সভোক্ত প্রসর সিংহ অভিশয় ধর্ম ভীক্র, স্থায়বান, সভ্যবাদী ও নির্মান চরিত্র পুরুষ।

ইনি প্রথমতঃ সিবিলিয়ান হইয়া হাইকোর্টের বারিষ্টার পদে নিযুক্ত হন। পরে ১৯০৬ খঃ অংশর এপ্রেল মানে অস্থায়ী ভাবে এডভোকেট জেনেরেলের পদ প্রাপ্ত হয়েন।

পরে ১৯+৮ খৃঃ অব্দে জুন মাসে উক্ত পদে পাকা হয়েন। তদনম্বর তিনি এই পদ হইতে ভারত সমাট কন্তৃক গভারি জেনারেলের ল-মেশ্বর বা ব্যবস্থা স্চিবের সমূচ্চ পদে সমাসীন হন। কোন ভারতবাসী এক্লপ উচ্চপদ্ প্রাপ্ত হন নাই।

রমাপ্রদক্ষ সিত্রের চারি পুত্র। ১ম চাক্বচন্তা সিংহ বি, এল কলিকাড়া হাইকোর্টের উর্কাল। সম্প্রতি ইই ইণ্ডিয়া বেল কোম্পানীর লিগ্যাল এডভাইসার পদে অধিষ্ঠিত। ২য় পুত্র শ্রীমান প্রফুল্ল চন্তা সিংহ হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার; ইনি বিলাতে অবস্থান করিতেছেন। রমাপ্রদক্ষ ও সভ্যের প্রসালের অগ্রন্ধ নরেক্র প্রসাল এল, এম, এস পরীক্ষার উত্তীর্ণ হন। ভদনস্তর তিনি স্বপ্রামে কিছুদিন চিকিৎসা আরম্ভ করেন; পরে ১৮৮০ খৃঃ অন্দে প্রতা সন্তা প্রসন্তের সহিত বিলাভ বাজা করেন এব দেখান হইতে এল, এম, এস উপাধি লাভ করিয়া ভারুত গবর্ণ-মেন্টের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে করিয়া ভারুত গবর্ণ-মেন্টের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। ১৯০৫ খৃঃ অব্দে করিয়া ভারুত গবর্ণউাহার একমাত্র পুত্র প্রমান মহিম সিংহ লগুন ইউনিভারসিসীতে অধ্যর্থন করিছেল ছেন। সত্যেক্ত প্রসন্ত ইংলগু বাইবার পূর্বে ১৮৭৯ খুঃ অব্দে বর্জমান জেলার অনুর্গত মাহাতা গ্রাম নিবাসী ক্ষমিদার ক্রক্ষচন্ত্র মিত্রের কল্পা প্রমন্তী গোবিন্দ মোহিনী দালীর পাণিগ্রহণ করেন। উক্ত ক্রক্ষচন্ত্র মিত্রের কল্পা প্রমন্তী গোবিন্দ মোহিনী দালীরও জিনি নির্মন; তিনি সন্তী। বনিও ভিনি আধুনিক ধরণের বিহুবী নহেন তথাপি ভিনি পরিবারবংগ র সহিত কিভাবে ফিলে মিলে থাকিতে হয়, কি ভাবে স্বামী সন্তান গণের বয় করিতে হয় তাহা তিনি বেল জানেন। এসব বিষয়ে তিনি সমান্ত মধ্যে আদর্শ রমণী। কোমলন্তন্ম, দলা দান্দিণ্য গুণে গুণবতী এবং অহঙার শৃক্ত অমারিক ভারণের রমণীণ মধ্যে ইনি শ্রেষ্ঠ। ইইনি মত রমণী সংসারে অভি বিষয়।

#### "রাজ। नम्फू भारतत विवत्र।"

---:0:0:---

বারভ্যের অন্তর্গ ত ভরপুর গ্রামে মহারাজ নন্দকুলারের রাজধানী। মহারাজ নন্দকুমার রাজনীতিক ও জ্ঞানবান প্রাজারক রাজা ছিলেন। বাজালা ১১৭৬ লালে ইং ১৭৭০ খৃঃ অব্দে, বালালায় হথম বিষম ছাভিক্ষ উপস্থিত হয়, সেই সমর বাজালার নায়ের নেওয়ান অর্থাৎ নায়ের নাজিম পদে মহক্ষণ বেজা বাঁ অধিষ্ঠিত। তথম রাজস্ব আলায় সংক্রান্ত হাবভীয় কার্য্য তাঁহার আলেশে নির্মাহ হইত কারণ সে সময় জেলা মূর্নিরাহানের অন্তর্গ ত ভাহাপাড়ার মহারাজ দর্পনারায়ণ রায় প্রধান কাননগো মহাপ্রের বংশধর লক্ষ্মীনারায়ণ রায় মহাশ্য বংকালীন লর্ড ক্লাইবের সহিত্য বাজালার ন্যার অর্থাৎ স্বালার মির্জ্জাফরের যে স্থিপত্র অর্থাৎ সান্দ লিখিত হয়

ভাহার শিরোভাগের বামভাগে মিক্সাকর শাঁ বাগ্যহুরের মোহর সহি ও ভাহার ক্ষিত্ পার্ষে রাজা হুল ও রাম বাহাত্রের মোহরসহি। ঐ মোহর সহির বামপার্যে প্রদান কাননগো বাজা লক্ষানাগ্রায়ণ বায় মহাশয় সাক্ষী সক্ষণে দুক্তপ্ত ক্রবেন ২৪ ক্ষিণ পার্থে মহারাজ বাজ ব্রভের পুত্র মহেজ নারায়ণ কাননগো সাকী অরুণে দত্তগভ कर्वन। উक्त मिक्षिणेब ১१६१ थुः मन्नामिङ स्त्र। ইशंत ज्ञाकान नर्वा श्रीम কাননগো রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রাধ মধ্যের প্রজোক সমন ক্রেন; ভাঁহার পুত্র সূত্য নারায়ণ রায় মহাপয় তথন নাবালক, উক্ত ইেটের একজিকিউটার পদে মুত লক্ষ্মী নাবায়ণ ব্রায় ম্বাশ্যের খেজাতি ও অংশ্রীয় কান্দি নিবাদী পশাপোবিন্দ নিংহ নিযুক্ত থাকেন, সেই ন্ময়ে মুর্শিদাবাদ ভাষাপাড়ার রাজা প্রধান কাননাগার পুত্র ন বালক থাকায় বৃটিশ গ্রণমেটের অধিকার কালে গলাগোবিক সিত্র বৃটিশ শক্ষ হইতে নি ক্র হন, সেই অব্ধি গঙ্গাগোদিন দেওয়ান গঙ্গাগোবিন নামে পরিচিত; সেই সময়েই মহত্মদ রেক। থা নব্যব মির্ক্জাকরের নায়েব দেওয়ান অর্থাৎ বাক্তম স্ভিবের পঞ্ নিযুক্ত হন ; তংকাগান ভদ্রপুর নিবাদী মহারাজ নন্দকুমার নবাব মির্জাফরের প্রিন্ন পাত रम। পরে লর্ড হে ইংস ১৭৭২ খৃঃ গর্যর পদে নি ক্রে হইলে তংসমীপে মহ!-বাজ নশকুমার বিশেষ পরিচিত ধন। তংগরে ১৭৭৫ শৃঃ লার্ড হেন্ট স পর্ধার জেনা-বেল বাহাত্র প্রশংসিত মহারাজ ন দকুমারের উপর কোন কারণ বশতঃ বিরক্ত হন ; নে গমস্ত বিজ্ঞারিত বিবরণ অক্তাঞ্জ ইতিহানে লিপিবছ আছে অভএব ঐ বিবরণ লেখা বাইল্য মাত্র।

কিয়দিবদ পরে মূর্নিদাবাদ বালধানীতে বালালা বিহার উড়িয়ার সুবার পদে তথন নাম মাত্র সুবা মূ্বার্টোনলা ছিলেন, ছিনিও মহরাজ নন্দকুমারকে বঙ্গেই শ্রনা ও ভালি করিতেন এখন কি বোলাকাদানের ধ্বপ্রীধার পত্রের জালের মোককিমায় মহারাজ ন দকুমারের মঙ্গল কামনায় বিশেষ চেষ্টা করেন; কিছু তাহার প্রতিত্যন তথন কগবান প্রাত্তকুল থাকার কোন সুক্ল হয় নাই; এমন কি কালগতিকে তাহার লোই লামাতা জগব চাল বর্তমান মূর্নিদাবাদের কুম্বাটার কুনানের বুলাবলার এক জন; ইনিও খণ্ডরের বিক্তের বোগদানে ক্রনী করেন নাই।

থকৰে ভাৰণৰ বাজধানীতে কেবল মাত্ৰ মধাবাজ সমসুমাবের তথা জীতিকা ও পৃষ্ঠিবীর চিমুম্বাজ রহিষ্টছে। পূর্বে সমসুমায় বছ ভাল লোকের ক্ষরাস করাল বলিয়া উক্ত মান ভদুপুর,নামে ব্যাত।

#### **হেড্যপু**রের নামিল জীম সম্চে

#### উচ্চপদস্থ উজ্জাঢ়ীয় কামস্থাথের বিবরণ।

একদা এই জেলার অন্তর্গত হেতমপুর আম, আসদগঞ্জ ও বরকভিপুত্র এই রূপ কতকণ্ডলি আম কেতমপুর গ্রামে সংলয়। পুর্বের রাজনগরাধিপতির রাজকুরার আশিললকী খা উক্ত হেতমপুর গ্রামে হাপেজ খাঁর মৃত্যুর পর তক্ত অধিকার করিয়া বাহার দেওয়ান সেনাপতি উত্তরাদীয় কামস্থ বাকা বীপ চাঁদ সহকারের হতে চুর্সভার সমর্পণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যোগমন করেন। মেই সময় **পু**র্গাধিপতি বাক্টাস সরকারের যত্ত্বে আসদ থাঁ ও বরকত থাঁ উক্ত হেতমপুরের চতুস্পার্থ জন্মণ ভূষি কর্ম্মক বিয়া কতকণ্ডলি গ্রামাদি স্থাপন করেন। সেই সময় *হই*তেই **সাসদ থার** ও বর্কত ধার নামাত্রারে গ্রাম ওলির নাম আসদগঞ্জ ও বরক্তিপুর ইইয়াছে। ঐ সকল গ্রাম অবিপঞ্জমাবনী বলোবত কবিবার জন্ত উক্ত নগরাধিপতিব বাজৰ স্চিব উত্তরাড়ীয় কায়স্থ সীভারাম ঘোষ ঐ সকল বন্ধোবন্ত কার্য্য স্থাধা করেন। উক্ত দীতারাম ঘোষের সঙ্গে আরম্ভ অনেক শুলি উত্তরাটীয় কায়স্থ বসবাস ভরেন। অংগময় বাৰুকুসাৰ আসদ বাঁ বাহাতুৰ সীভাৰাম হোষেৰ বন্দোৰত কাৰ্য্যে সভোৰকাভ করিয়া সীভারামের নিকট প্রা**ন্তাব করিলেন বে ভূমি সম্পতি বৃদ্ধি করনজপ সংস্থা**ৰ শনক কার্য্য করিয়াছ ভাহার পুরস্কার অন্ধণ থাহা প্রার্থনা করিবে ভোহা আমি পুরুষ শবিষ। তথ্য সীভারাম ঘোষ বহু অর্থ বা বহু প্রাম প্রার্থনা করিলেও পাইতেন, ক্ষিত্ৰ তাহা না কাৰয়া তিনি নিজে যে এামে বসবাস কবিতেল এবং অপ্রাপন্ন ব্যাতিকে বসবাস করিয়াছিলেন, কেবলম'ত্র সেই প্রায়টিকে পুরস্কার করণে আর্থনা ক্রিলেন। রাজকুমার তৎক্ষণাৎ ভাঁহার প্রার্থনা। পূরণ সীভারাধ্যের নামোঞ্জেপ

লাখৰাজ সীতাৰামপুর নামে সনক প্রেমান করিলেন; তবন্ধি ক্লিন্ত তান্ত্রের উত্তরাহিকাবিশ্বন ক্রমেন্ট্র প্রান্তে করিছে থাকেন। পরে আয়ানের ইটিন থাজের অধিকার কালে উক্ত সীতারামপুর দৈরম থালানি লাখরাজ করে তরীর্য উত্তরাধিকাবিপ্রণ অভাপি ভোগ ধর্মল করিছেকেন, ঐ প্রান্তের নিক্টবর্জী হাবানালর আমে লক্ষ্মী জনার্জনের সেবা ভাগন করিয়া সীতারাম ঘোষ ৪০ ঘিষা জমির লাখনেজ আমে লক্ষ্মী জনার্জনের সেবা ভাগন করিয়া লীর জক্ষেক সেবাইত নিযুক্ত করিচা ধাম ৯ এবনও উক্ত দেবছ নাথকাজ জমির ১১৬৪ সালে ২৫লে কাল্কন তারিখে লিখিত একথানি সমল দৃষ্ট হয় এবং সীতারামপুরের তিন্তুনী প্রান্তিন যোঘদের প্রান্ত্রী বিশ্বাত আছে। এইরূপে জিলু ও মুসলমান শ্বাজছকালে এব সম্প্রতি সুট্রাল শাসনাধীনেও কতক কতক ইত্রাটীয় কার্ম্ব বংলীয়গণ উচ্চ পদাভিষ্কিক ছিলেম ও আছেন। এই কার্ম্ব বংলীয়গণ উচ্চ পদাভিষ্কিক ছিলেম ও

এই বীরভূমেই ইভিহাস প্রসিদ্ধ উত্তরাদীর কার্যন্ত কুলোম্ভব সাজা পরেশ শ্রাগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহার কীতিকলাপ ইভিহাসে বর্ণিত আছে ব্রণিয়াই এন্থানে পুনরারিথিত হইল না।

### বাতিকার প্রামের বিবরণ।

---:-:-:---

আরও অনেক কুলে হিন্দু মুসলমান অমিদার আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক কেই গেঁলের মলাকাজনী ও রাজভক্তির বহু কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন ও দ্র্যা দান্দিশ্য গুলেও ল ধারণতঃ সকলের নিক্ট প্রশংসিত ; কিন্ত হুংখর কথা । বাজভাবে তাঁহাদের গুলের কথা তত্তদ্ব প্রকাল নাই বা রাজা তত্তদ্ব সন্ধান রাখেন না। পাথারণ এঃ রাজার হিতকর কার্য্যে, উত্তরা ব্রীয় কায়ন্ত মধ্যে অনেক এমন বিভন্ন জায়ন্ত্রান ও কার্য্যাক্রম ও নিশাল চিত্তের বছলোক পূর্বে হিন্দু মুসলমান রাজ্যে সম্বে স্থীয় প্রাণের প্রতি ক্রন্দেশ না ক্রিয়া রাজ্যের সক্ষার বাজ্যে সম্বে স্থীয়

তেন। অন্তাপিও প্রাচীন কাশীর উত্তরালীয় কারছপণ মধ্যে অনেক চরিত্রান,
ফায়বান ও রাজহিতিবী মহাত্মাণণ বর্জমান আছেন; কিছু তাহাদের নামগন্ধ রাজসমাপে আনে না, এইনপ চবিত্রবান লোক অনুসন্ধান করিয়া বদি রাজকর্মচারিপণ
রাজা ও প্রাথার হিতকল্পে তাহাদিপকে নিয়োগ করেন তাহা হইলে জ্বনেকটা রাজা
ও প্রজা উভ্যেনই মধ্যল সাধন ও দেশের উন্নতি হওয়া খুব সম্ভব। এই বীরভূম
জোলার মধ্যে বে সকল উত্তরালীয় কার্ছপণ উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন ভবিবন
অন্তান্ত বহু ইতিহালে ও মংপ্রণীত এই সামান্ত ঐতিহাদিক উপস্থানেও উক্ত

শত্র কোরার প্রবর্গান্ধপুর থানার সামান, বাতিকার গ্রামবাদী শ্রীযুক্ত মন্ত্রন গোপাল সি হ নামে এক জন জমিনার আছেন; ইহার পূর্বে পুরুষগণ মধ্যে কেছ কেই জত্র নগরাধিণতি মুদ্দন্যনান রাশার দেওয়ান ছিলেন, তাহারা ভংকালে নগর সাজাকর্তৃত্ব কতক সম্পত্তি গান্ত হন। তাহারা নগর রাজের বেবন্দোরভি বহু মহালানির চির্ম্থায়ী বন্দোরভ্র করিয়া রাজাক্তে বংগই আয়র্জি করিয়া বথাবোদ্যান স্থান দ্বকারে ঐ দক্ত সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

অসাপি উক্ত মৰন গোপাল সি.হ বর্তমান আছেন। উক্ত মধন বাবু সামান্ত অমিলার হইবাও আর জেলার জল কোটে বহু দিন বাবং সেরেন্ডাদানের পদে নিমুক্ত থালিরা অন্য কেপে বীর পদে কার্য্য নির্মাণ করিয়া সম্প্রতি পদ ত্যাপ করতঃ প্রবণ্ধালিরা অন্য করিছেন। ইনি বিশেষ বুদ্ধিমান, প্রবাণ ও অমিলারী কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞান লাভ করিয়াছেন; কারণ উক্ত সামান্ত অমিলারীর আর আই সামান্ত চাকুরির আয় হইতে আয় অমিলারী পুর্বাপেকা বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং আনক সগম সাধারণের উপকারার্য আনক কার্য্য ক্রেন ও রাজণকের অবৈভানিক ম্যাজিট্রেটের কার্য্য প্রচণ্ডিও করিয়া থাকেন। অনেকেই টোহাকে শ্রদ্ধা ও
ভক্তি করেন। বয়ণাধিক্য হইলেও ভিনি বলিঙকার আহেন। ইহার পুত্র সন্তান
লাই, কেবল ক্যাগণের সন্তান সন্ততি আছে। ঐ লোহিত্র গণকে অবলয়ন করিয়া প্রাকৃতিত কলোভিপাত করিয়েছেন।

#### शांठण धोमवामी किमिनातगरणत विवत्रग

বীবন্ধন জ্বোর অন্তর্গত চ্বরাজপুর চৌকীর জ্বান পাচড়া গ্রাম নিবাসী বাস্প জাতীয় প্রাচীন জ্মিদার বংশধর মধ্যে প্রীচুক্ত বাবু ক্মলাকিক্কর বন্ধ্যোপাপার বর্তমান জ্বাছেল। ইনি দ্যাবান এবং সাধারণ ও প্রজাবর্গের উপকারারে সমন্ত্র স্থ্রিয় ক্রিয়া থাকেল।

অক্তান্ত অনিদার প্রাহ্মণগণের মধ্যে সকলের নিশেষ বিবরণ পাতয়া বাম নাই;
তবে উক্ত পাঁচড়া প্রামের প্রীযুক্ত নলিনী রশ্বন চট্টোপাধাায়, বিনি পূর্বের হাইকোর্টের
উকীল ছিলেন, গত করেক বৎসরের মধ্যে রাজপ্রতিনিধিগণ তাঁহার গুণের পরিচর
অবগত হইলেন। সম্প্রতি তিনি ১৯১০ খুষ্টাব্দের শেষভাগে একবারে হাইকোর্টের
অব্দের পদ প্রাপ্ত হইরাছেন। ইহার পিতার নাম দারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
তিমি বইদিন বাবৎ সবজকের কার্য্য করেন। প্রস শিত হাইকোর্টের অব্ধ বাহাছর
মলিনী রপ্তনের প্রত্যি জ্ঞানয়ন্তন চট্টোপাধ্যায় হাইকোর্টের উকীল ও বাবু দরৎ কুষার
চট্টোপাধ্যায় অত্য জেলা বীরভূমে অব্যক্তাটে ওকালতি করেন। বদিও ইহারা ক্র্যু
অমিদার তথাপি পাঁচড়া প্রামে ইইাদের ব্রেষ্ট মান সম্ভ্রম আছে, ব্লুপ্রস্থাগণ্ড বিনেষ
ভক্তি শ্রমা করেন।

#### खना नीवज्ञाब चलर्गड भिडेलि थानाव चथोनां नीवित्रश्यवय कोलीया जात अ शालाल एए दिव

সেবাদি বিষয়ে ভত্তাবধারকগণের বিবরণ।

জেলা বীরভূম সিউড়ি থানার অন্তর্গত বীরসিংহপুর গ্রামের মধ্যে বীরসিংহপুরে কালী নামে থ্যাত কালীমাতার মন্দির আছে। উক্ত পুরাতন মন্দির জীর্ণ হওয়ার সেই মন্দির তমবস্থার বর্তমান আছে। তৎপরে ১২৬১ সালে রূপলাল নামে জনৈক থালাঞ্চি নৃতন ভাবে একটা কালিমন্দির নির্মাণ করাইয়া ভাহাতে কালী মাতাকে স্থাপন করেন। তদবধি ঐ মন্দিরে কালিমাতা বিরাজমানা; কিন্তু উক্ত সন্দিরে কালীমাতা ক্রিপভাবে আসিলেন, তাহা ক্যম্মতিতে জানা বার বে হিন্দু

নগ্রাধিপতি মধারাজ বীরসিংহ নগর রাজ্য জার করিয়া রাজধানী ছাঁজ করেন. তিনি শক্তি উপাসক ছিলেন ও বিপুল বলশালী বীরসুক্র বলিয়া খ্যাত।

একদা ভিনি ভাগর ভাজধানীতে এই কালীমূর্ত্তি হাপন করিয়া খনিবার্ত্তিক নির্মাণ করাইয়া দেন এবং রাজা প্রজা ও ভক্তি সহকারে খারের সেবা পূজার নিযুক্ত থাকেন। এইরপে কিয়দিবস গত হইলে পর, একদিন রজনীবোগে রাজা ধীর্মিক্ষের নিরোদেশে ঐ কালীমূর্ত্তি উপস্থিত হইয়া স্বপ্নবোগে আলেশ করিলেন "হে রাজা ধীরদাহের দিছে, আমার প্রতি ভোমার পূর্বাপর প্রজা ভক্তির হাস হইয়'ছে কিছ ভৌমার পাট্টিনরাশী আমার প্রিয় সেবিলা তাহারই প্রজা ভক্তিতে আমি এ বাবং অবলান করিতেছি, একণে কালপূর্ণ হইয়াছে, আমি, আমার প্রিয়ন্ধী রাণীর সহিত শীন্তই অভাইত হইব"।

রজনী শেবে এইরপ স্বপ্ন দেখিয়া প্রভাতে চঞ্চল দেহে গাত্রোখান পূর্কক রাজা রাণীকে জাগ্রত কবিরা তৎসমীপে স্বপ্ন রুক্তান্ত বর্ণনা করিলেন। রাণী ভাষা প্রবণ করিয়া ও রাজার ভীতি চাঞ্চল্য দর্শনে বলিলেন "মহারাজ আপনি কোনরপ সন্দেহ না করিয়া সর্ক্ষমললা মঙ্গলময়ী কালিকা দেবীর সেবা অচ্চলিয় সন্ত হইন্তে বিশিষ্ট্রপে বন্ধবান হউন; আমিও আপনার এবং রাজ্যের মঙ্গলের ক্ষন্ত বিশেষ নির্মবন্ধ হইয়া তাঁহার পূজায় ও ধ্যান ধারণায় বত থাকিব"।

তথন রাজা বাণীর প্রবোধ বাক্যে উচ্চবাচ্য না করিয়া মৌনভাব অবলম্বন করিলেন; ফিন্ত মনে বুঝিলেন যে মা আমার চঞ্চলা, অবশ্রই বধাকালে রাজধানী ভাগি করিবেন।

এইরূপে কিয়দিবস গত হইলে একলা ববন বিপ্লবে মহারাজ বীরসিংহ অসীম সাহসিকতার বীর বোদ্ধার পরিচর নিয়া সন্ধ্য সমরে প্রাণত্যাপ করেন; তথম করারাণী ৺কালী মাতার আরাধনায় মন্দিরে অবস্থিতা, রাজার বুদ্ধে জরকামনার বত বার পুলাঞ্জলি মায়ের পালপদ্মে অর্পণ করিতেছিলেন ততবারেই উক্ত পুলাঞ্চলি মারের পালপদ্মে পতিত না হইয়া ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছলি, দদর্শনে বাণী ভদ্দিবকাল হইয়া মায়ের দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন মা বেন ফ্রন্সভাবে ত্লিতেছেন; ভদ্টে রাণী বাাকুলিতা হইয়া সজল নয়নে স্থামীর মন্দর্শরে বভাঞ্জনি কইয়া আর্থনা করিতে লাগিলেন; এমন সময় মন্দির হাবের নিক্টবর্তী জন্দরমূরে জন কোলাহল শ্রুত হইলে বাণী ব্যস্তভাবে বাহির হইবা মাত্র ব্রিলেন তাঁহার বীরপ্রতি সম্প্রমার চিরশান্থিত হইয়াছেন, ভক্ষান্ত ই মুগলমানগণ জন্মবনি করিতেছে।

তথ্য বালী বিধিবিদ্ আনশ্য হইয়া, বাবাতে কালী যাতার মূর্ত্ত বানে পালি কালি কালা পারে এই অভিয়ারে মন্দির মধ্যে প্রবেশ পূর্বক খালী প্রতিমা কোড়ে কাল করতে অক্রপূর্ণ কেতে প্রতিমা সহ অন্দর মহলের ছাদে উঠিলেন; ইতিমধ্যে মুক্তব্রিগণের মধ্যে কতিগয় বীরপুক্ষ ববন রাণীয় অমুসরণে প্রবৃত্ত হইয়া ছাদে উঠিয়া হরতগণ রাণীকে সংখাধন পূর্বাক বলিল "হে অন্দরী তৃমি বে প্রকার সৌন্দর্ভার পূর্ণহোবনা এবং অপরূপ রূপলাবণারতী রুমণী, তাহাতে তোমার বিবার বহন মর্শনে আমাদের গ্রাণ আকুলিত হওয়াতে তোমার পদে আমাদের এই নিবেদন বে আমাদের গ্রাণ আকুলিত হওয়াতে তোমার পদে আমাদের এই নিবেদন বে আমাদের মধ্যে বাহাকে তোমার অভিপ্রোর হয়, তাহাকে পভিছে গ্রহণ করিয়া সংসাক্রপ্রবেশ প্রকার বর্তা হইয়া এই পূর্ণ যৌবন ও সৌন্দর্যের সার্থকতা সভোগ কর, রুপা গতাম্বশোচনার প্রহোজন কি ? কালে বে, সকলেরই বিনাশ হইয়া থাকে তাহা তোমার ভার ব্রিয়নতী রুমণী সহজেই ব্রিতে পারিবে, আম্বরা অধিক আর কি বিলিব। সংসাবে আসিয়া সংসাবের অথ ভোগই তোমার ভার অধ্বার প্রধান কর্তব্য"।

মাই কথা শ্রবণমাত্র বালি পতিবিহীনা সিংহীর ফ্রায় জলদ-গজীর-স্বরে বলিলেন
"রে মৃঢ় হুরুত্ত, পতি বিরহিনী সিংহী কি কথনও শৃগালের আশ্রয় গ্রহণ করে ? হিন্দু
শাধনী সতী রমণার কর্ত্রব্য ভোমরা হবন হইয়া কি বুঝিবে, স্বচক্ষে দেখা হিন্দু পজিপরাফ্রণা বীর রমণীর কর্ত্রব্য কার্য্য কি" এই বলিতে বলিতে মহারাণী জন্মরের
হিজেলার ছাদ হইতে কালী প্রতিমা মৃত্তি বক্ষে ধারণ করতঃ নিম্নে কালিদহে ঝালা
প্রবিক মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

জলপ্লাক্ষন ঐ কালিম্তি জ্বাম কুশকুলী দহে অবহীণা হন, তৎপরে উক্ত সংহর সহিত মৌরাফি নদীর বর্ষাপ্রভাবে সন্মিলন হওয়ায় উক্ত কালীমূর্ত্তি জনৈক আক্রণকে রজনী বোগে স্বপ্লাদেশ দেন বে—আমি এই স্থানে আছি তুমি লাল নিক্ষেপ কন্ত্রতঃ আমাকে উত্তোলন করিয়া রাজনগরে স্থাপিত কর, আমি সেই বীর-সি হেব পুজিত কালী।

এমতে উক্ত ব্ৰাহ্মণ কালীমূৰ্ত্তি কোন স্মায় উজোলন কবিয়া স্থাপন কবিয়া-ছিলেন ভাহাৰ-কোন নিন্দৰ্শন, পাওয়া বাহ না ও তাঁহাৰ বংশাবলীব্ৰপ্ত কোন পবিচৰ পাওয়া বাহ না।

किया मिनिय का मौगा छोत्र मिवानिय विश्व कान नियम ना धारम्य अर्व

যদির জীর্ব হওয়ার ১২৬১ সালে রুপলাল নামক জনৈক নারা কীর্মন্তের অন্ধর জবি ও প্রদার উদ্রেক হওয়ার মাধ্যের কর্তমান মন্দিরাদি নির্মাণ করাইয় জেন, কিন্ত ক্রেন্স মন্দিরও ভূমিকম্পাদি প্রযুক্ত লীর্ণ দলা প্রাপ্ত হইয়াছে; আরুক্রিছুলির উহার সংখ্যান না হইলে ভূমিতে পভিত হইবার সন্তা ; কিন্ত আন্দেশের বিষয় এই যে, ধার্ম্মিকপ্রাবর্ত্তর রূপলাল মহোদরের বংশধর পৌত্র অত্ত বীরভূম জজকোটের প্রধান উন্ধান প্রীযুক্ত বাবু লালা দিগদর মুলেকপদে অভিনিক ইন্ট্রান্ত জাহাদের পোত্রক কীর্ত্তি বে লোপ পাইতেছে ভদ্মিয়ে আদৌ মনোধার মেন না চ

ভাগীরবনের গোপাল বাড়ীর বিবরণ পূর্বেই লিপিবছ হইয়াছে ; কিছ উক্ত ভাগীরবনের প্রধান বিগ্রহ গোপাল দেবের মেনা পূজার তরাবধারকগণের বিশ্বরণ শেহলে উল্লেখ না করার এই হানে সংক্ষেপে বিবৃত হইল।

এই জেলার অধীন সিউড়ি থানার অন্তর্গত ভাতীরবন গ্রামের সোপাল মুর্তি ত অন্তর্গত বহল শিলা ও শালগ্রান মুর্তি একণে উপস্থিত মন্দিরে হাপিত আছেন। তক দেবমন্দির ও পাকমন্দির, নংবতথানা প্রভৃতি ও তংলমীপত্ম শিবমন্দির এবং কনিক মন্দির মহারাজাধিবাজের জোক সাঁজয়াল কনায়ের বাবুর দ্বারা নির্দ্ধিত। উক্ত মন্দির সকর অনেক স্থানে ভর্ম অলিভ হইয়াছে ও মন্দিরের বাহির নহবতথানা প্রধান দ্বার, থিবকি দার অনেকালে ভ্যাবদ্বা প্রাপ্ত ইইয়াছে। উক্ত নায়ের কর্তৃক উক্ত দেবের সেবাদির অন্ত বে সন্পত্তি অর্পণ করিয়া সেবাইত সিমুক্ত করিখা পিয়াভিক, সেই আরের বারা তং সেবাইতগণ ও বংশাবলিগণ ক্রমে ও পর্যন্ত নেবাপুলা এক্জিকিউটারের অধীনে নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। উক্ত দেব সম্পত্তির এক্জিকিউটারের অধীনের মহারাজাধিরাজ বর্ত্তমান সব্বেও ভত্তারধারণের ক্রমি অনুক্তই বোধ হয় উক্ত দেব মন্দিরানির এরাশ ভয় দশা ঘটিয়াছে। আশা করা বার বে. ক্রীভিমান মহারাজাধিরাজ বধন উক্ত স্থার ভ্রেটের এক্জিকিউটার তথ্য ভ্রমিন বিবাহ করিয়া মনোবোগ করিলেই উক্ত বের মন্দিরাদির বে সংভার হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

(প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ)